# বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ

# क्रिम्- जोम। बिनी मः ध्वर ॥ वाहित्व वाहित्व ना

কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ের অধ্যাপক

## শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়



কলিকাতা বিশ্ববিন্তালয় ১৯৩৬ PRINTED AND PUBLISHED BY BHUPENDRALAL BANERJEE
AT THE CALCUTTA UNIVERSITY PRESS, SENATE HOUSE, CALCUTTA.

Reg. No. 941B-July, 1936-A.

#### বিজ্ঞপ্তি

#### ( প্রথম সংস্করণ )

বাঙ্গালা ব্যাকরণ ও ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় কলেজের ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী হইবে বিবেচনা করিয়া ২০০০ সালে ও ১৩৩৫ সালে প্রকাশিত হইটী প্রবন্ধ পুস্তকাকারে পুন মুদ্রিত হইল। প্রথম প্রবন্ধটী ১৩৩০ সালের প্রাবণ ও আঘিন সংখ্যার সবুজ-পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় প্রবন্ধটা প্রকাশিত হয় বঞ্চীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়, ১৩৩৫ সালের তৃতীয় সংখ্যায়।

প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত। ভাষাগত ক্রিয়াপদ প্রভৃতি তম্ভব বা প্রাক্তজ শব্দের বানান, উপস্থিত অবস্থায় যতদ্র সম্ভব, বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাস ও প্রকৃতির অন্থমোদিত করিয়া লিখিবার প্রেয়াস করিয়াছি। চলিত ভাষার একটা শব্দের বানান সম্বন্ধে কিছু কৈফিয়ৎ আবশুক হইয়াছে: \'নোতুন' শব্দ। সাধারণতঃ ইহাকে 'নতুন'-রূপে বানান করা হয়। এই শব্দটীর প্রাচীন বাঙ্গালা রূপ হইতেছে 'নৌতুন': উ-কারগ্রু এই রূপ হিন্দীতে এখনও প্রচলিত আছে। 'নৌতুন' হইতে আধুনিক বাঙ্গালা চলিত ভাষায় 'নোতুন' বা 'নতুন'; সংস্কৃত 'ন্তন' শব্দের আধুনিক উচ্চারণ-বিকারে নহে। বাঙ্গালার প্রাকৃতজ ও অং-ভংসম শব্দের বানান-সম্বন্ধে ছাপার অক্ষরের প্রচলনের মূগ হইতেই বাঙ্গালা লেখকেরা একেবারে নির্ফুশ হইয়া পড়ায়, এইরপ শব্দ-

সম্বন্ধে বানান-বিষয়ে যথেচছাচার চলিতে থাকে; এবং এইরূপ শব্দের উৎপত্তি ও ইতিহাস বহু স্থলে জানা না থাকায়, খুদা-মত ব্যাখ্যা করিয়া ইহাদের উচ্চারণ এবং রূপ-ও বদলাইবার দিকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে একটা সজ্ঞান বা অজ্ঞান চেষ্টা দেখা যায়। ~বাঙ্গালা উচ্চারণের 🗗 কটা বিশিষ্ট নিয়ম এই যে. পরবর্তী অক্ষরে 'ই', 'উ' বা য-ফলা থাকিলে, পূর্ববর্তী অক্ষরের অ-কারের উচ্চারণ 'ও' হইয়া যায়। ভাষাতত্ত্বের হুত্র ধরিয়া বিচার করিলে যেখানে ও-কার লেখা উচিত, তাহা না করিয়া এইরূপ শক-সম্বন্ধে প্রাচীন রীতি বা ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া, ও-কার না লিখিয়া, পরে 'ই' বা 'উ' থাকিলে, মাত্র অ-কার দারাই বানানে এই ও-কারের ধ্বনি **স্**চিত করা হইতে থাকে। ফলে, 'নোত্ন' স্থলে 'নতুন', ক্লোরু' স্থলে 'গরু'. ( সংস্কৃত 'গো-রূপ'---প্রশংসার্থে বা স্বার্থে 'রূপ' শব্দ-যোগ, তাহা হইতে প্রাক্তে 'গোরুর, গোরুঅ', তাহা হইতে আধুনিক ভাষায় হিন্দীতে 'গোর', বাঙ্গালায় 'গোরু'), 'মোতী' বা 'মোতি' স্থলে 'মতি' (মুক্তা অর্থে—সংস্কৃত 'মৌক্তিক', তাহা হইতে প্রাক্ততে 'মোত্তিঅ,' তাহা হইতে ভাষায় 'মোতী'), ইত্যাদি বানানের উদ্ভব 🖍 শব্দের উৎপত্তি বিচার করিলে, ৩-কার স্থলে অ-কার লেখা এইরূপ বানানকে অশুদ্ধই বলিতে হয় 🗸 👉 👝

আরও ছইটা কথা,—প্রবন্ধ ছইটাতে প্রযুক্ত ভারতীয় ভাষার নামের বানান লইয়া। 'বঙ্গভাষা' ও 'বঙ্গদেশ' অর্থে আমি সাধু-ভাষায় 'বাঙালা' ও চলিত ভাষায় 'বাঙ্লা' লিখিয়াছি। আমি 'বাংলা' লিখি না: অমুস্বার দিয়া লিখিলে উচ্চারণের হানি হয় না, সত্যা, কিন্তু চলিত ভাষায় জাতি-বাচক 'বাঙালা', 'বাঙাল' না, ক্রুক্তি পুরুত্ত ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রুক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রেক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্তি ক্রুক্তি ক্রিক্তি ক্রিক্ত

্বির প্রান্ত বি ক্রিক্তির কর্মান্ত বি ক্রিক্তির প্রান্ত বি ক্রিক্তির ক্রিক্তির কর্মান্ত বি ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তির ক্রিক্তের ক্রিক্তির ক্র সহিত যোগ রাখিবার জন্ম, দেশ- ও ভাষা-বাচক নামে 'ঙ' রাখিলেই ভাল হয় মনে করি। 'বঙ্গ'+'-আল'>'বঙ্গাল'; 'বঙ্গাল' > 'বাঙ্গাল, বাঙাল'; 'বঙ্গাল' শব্দে ফার্ননী প্রত্যয় 'অহ্' বা 'আ' যোগে দেশের ফারসী নাম 'বঙ্গালহু, বঙ্গালা'; তাহা হইতে মধ্যযুগের বঙ্গভাষায় 'বাঙ্গালা', আধুনিক 'বাঙ্গুলা, বাঙলা: 'ফ্ল= গ্র' হইতে 'গ'-এর লোপে মাত্র 'ঙ'-র অবস্থান, এবং আন্ত অক্ষরে স্বরাঘাত বলিষ্ঠ হওয়ায়, মধ্যস্থিত অক্ষরের স্বরাঘাত তুর্বল হইয়া পড়ে.—ফলে অঙ্গর-নিহিত স্বর-ধানি আ-কারের লোপ। 'ঙ্ক'-এর ছই প্রকার উচ্চারণ বঙ্গভাষায় [১] 'ঙ্গ', [২] 'ঙ': 'বাঙ্গালা'> 'বাঙ্গুলা, বাংলা'। 'বাঙ্গলা'—এইরূপ বানান্ড অনেকে লেখেন, এবং ইহার সম্বন্ধে আপত্তি করিবার কিছু নাই ; তবে ইহা সাধু ভাষার অনুমোদিত পূর্ণাঙ্গ প্রাচীন রূপ ('বাঙ্গালা') নহে, আবার চলিত ভাষার অনুমোদিত পশ্চিম-বঙ্গের মৌথিক উচ্চারণের অন্তুগামী রূপ ('বাঙ্লা')ও নহে—চুইয়ের মধ্যে একটা যেন আপোষ-নিষ্পত্তি। 'বাঙ্গালা' কেবল সাধু ভাষায়, 'বাঙ্গলা' সাধু ভাষা ও চলিত ভাষা উভয়েই, এবং 'বাঙ্লা' কেবল চলিত ভাষায় — এই ডিনটী বানান-সম্বন্ধে কোনও কথা উঠিতে পারে না। অমুস্বার দিয়া 'ঙ্গ, ঙ' লেখা অবশু আজকাল বহু-প্রচলিত ( যেমন 'ভেংচা, রং, ভাং' প্রভৃতি শব্দে ) ; কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে যে সংস্কৃত ব্যাকরণ-মতে একটা আপত্তি উঠিতে পারে, তাহা জানিয়া রাথা উচিত। 🗅 সংস্কৃতে অনুস্বারের উচ্চারণ ছিল,—যে স্বরের भरत बश्चारतत खरात इहेंड, महें चरतत मास्नामिक खन्धी-रे अर्थु लक्ष्म रहने हैं के उस्ति हर्म्स कराय हैं। हिंदु मिल्मिर स्टब्स के के उस्ति में प्रमान 4600 1 कत्राम अर'='वर्ष'; 'हर'='हरू'; 'हर'=हरूँ', हरामि। এইরূপ উচ্চারণ প্রাকৃতেও ছিল। আধুনিক ভারতীয় আ**র্য্য-**ভাষাগুলিতে, ইহাদের তদ্তব বা প্রাক্তজ শব্দাবলীতে, অমুস্বার হয় লুপ্ত হইয়াছে, না হয় অন্তনাসিকরপেই পর্যাবসিত হইয়াছে; যেমন 'করণকম্' > 'করণকং' > 'করণঅং' > 'করণয়ং' > মারহাটী 'করণেঁ' = কংণ; 'চলিতৱ্যকম্' > 'চলিতৱ্রকং' > 'চলিঅৱ্রঅং' > 'চলিঅৱ্রউং' > 'গুজরাটা 'চালরুঁ' ইত্যাদি। আজকালকার সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণে ও ভাষায় আগত তৎসম বা সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে অফুস্বারের প্রাচীন উচ্চারণ আর রক্ষিত নাই,—বিভিন্ন ও বিশিষ্ট বর্গীয় নাসিক্য ধ্বনিতে ইহার বিকার ঘটিয়া গিয়াছে: বেমন দক্ষিণ ভারতে 'ং' = 'ম্' : 'হংসঃ, রংশঃ' = 'হম্স', রম্শ', 'সংস্কৃতম' = 'সম্দ্রুতম্'; উত্তর ভারতে 'ং' = 'নৃ': 'হংসং, রংশঃ, সংস্কৃতম্'='হন্দ্, বন্দ্, সন্দ্জিৎ'; আর বলদেশে 'ং'='ঙ্': 'হংসঃ, বংশঃ, সংস্কৃতম'='হঙ্শো, বঙ্শো, শঙ্শুক্রিভো' (বা 'শঙ্শক্রিতো')। স্থতরাং 'বাঙ্গালা' ও তজ্জাত 'বাঙ্লা'কে 'বাংলা' রূপে লিখিলে, অমুস্বারের সংস্কৃত উচ্চারণ ( অর্থাৎ কিনা 'বাংলা'='বাজালা') ধরিলে, এই বানানকে অন্তদ্ধই বলিতে হয়; অপিচ সমপ্র্যায়ের 'বাঙ্গালী, বাঙালী' শব্দের সহিত বানানের দৃষ্টি-গত সাদৃশ্যকে অনাবগুক-ভাবে লোপ করিয়া দেওয়া হয়।

্ আমি ভারতের অন্ত কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষার নাম প্রজনাটী, মারহাট্রী, উড়িয়া' (চলিত ভাষায় 'উড়ে') রূপে লিখিয়াছি। এই সব বিষয়ে একটু অবহিত হইয়া যাহারা লিখিবার চেষ্টা করেন, 'তাঁহাদের কেহ কেহ 'গুজরাতী, মরাঠী, ওড়িয়া' ইত্যাদি 'শুদ্ধ' রূপে লিখিয়া থাকেন; এবং আমিও এইপ্রকার তথাকথিত 'শুদ্ধ' (অর্থাৎ যে ভাষার নাম, সেই ভাষার অমুমোদিত) রূপ পূর্বে লিখিয়াছি। এখন আমি 'গুজরাটী', 'মারহাট্রী' ( বা 'মারাঠা'), 'উড়িয়া' ( চলিত ভাষায় 'উড়ে') প্রভৃতি লেখার পক্ষে; কারণ, এই রূপগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্বকীয় প্রাচীন রূপ। মুখে সকলেই এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকে; আধুনিক বাঙ্গালায় হঠাৎ ইহাদিগকে বর্জন করিয়া, ইহাদের 'বিশুদ্ধ' রূপ লিখিয়া চক্ষু এবং কর্ণ উভয়েরই উপর উপদ্রব করিয়া অনাব**শ্র**ক-ভাবে পাণ্ডিত্য প্রকাশ করা হয় মাত্র। <sup>\</sup> 'সংস্কৃত' পদ 'গূর্জর-ত্রা' হইতে 'গুজরাত' শব্দের উৎপত্তি→'গূর্জুরত্রা' >'গুজ্জরত্তা' > 'গুজ্জরত্ত' > 'গুল্করাত'; \তাহা হইতে ভাষা ও জাতি অর্থে 'শুজরাতী' 📭 এবং শুজরাটের লোকেরা বরাবরই এই দস্ত্য-ত-যুক্ত পদই ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে, এবং এখনও করে — মুর্ধগ্য-ট-কার-যুক্ত পদ ভাহাদের মধ্যে অজ্ঞাত। তদ্ধপ 'মহারাষ্ট্রক' > 'মহারট্ঠিঅ' > 'মহরাঠী' > 'মরাঠী' ; মহারাষ্ট্র-নিবাসিগণ এই রূপই ব্যবহার করে। 🔏 কিন্তু প্রাচীন বাঙ্গালাতে আমরা 'গুজুরাট' রূপই পাই—এখানে 'রাষ্ট্র' শব্দের সহিত যোগ অনুমান করায়, মূর্ণন্ত 'ট' আসিয়া গিয়াছে; এবং মহারাষ্ট্রীর প্রাচীন वाङ्गाला क्रम 'महावाछी, मावहाछी', वा कठि९ 'मावाछि', এव१ জাতি-অর্থে 'মারহাট্রা'। মুখে আমরা বলি 'গুজরাট,—গুজরাটা হাতী, গুজরাটী এলাচ', 'মারহাটা দেশ', 'মারহাটী ভাষা', বা 'মারাঠা জাত', 'মারাঠা ভাষা' 🕰 মুখে আমরা বলিয়া থাকি 'উড়িয়া', 'উড়িয়া', বা 'উড়ে': 'ওড়িশা', 'ওড়িয়া' আমাদের

কাচে অজ্ঞাত 🗸 'অসমিয়া' ছাপার হরফে দেখিলেও, সকলেই বলি 'আসামী'। এই সকল রূপ আমাদের বাঙ্গালা ভাষার—আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অন্নুযায়ী প্রাচীন রূপ। গুজরাটীরা, মারহাটীরা বা উডিয়ারা কি বলে বা লেখে, তাহা দেখিবার দরকার মনে করি না। তাহারাও আমাদের বঙ্গ-দেশের ও ভাষার নাম 'বাঙ্গালা. বাঙ্গলা, বাঙ্লা', বা 'বাংলা'কে আমাদের মত বানান করিয়া লেখে না: তাহারা লেখে 'বংগাল, বংগালী': হিন্দীতেও তেমনি লেখে 'বংগাল-দেশ, বংগালী-জাতি, বংগলা-ভাষা' । মহারাষ্ট্রীয়েরা যথন গুজুরাট দেশের সম্বন্ধে কিছু লেখে বা বলে, তখন তাহারা নিজ ভাষার শব্দ 'গুজুরাথ, গুজুরাথী'ই ব্যবহার করে, কুলাচ 'গুজরাত, গুজরাতী' লেখে না: 'হিন্দুস্থান, হিন্দুস্থানা' শক্ষয়কে, তাহাদের বিশুদ্ধ হিন্দুস্থানী বা উদু উচ্চারণ ধরিয়া, 'হিন্দোস্তা, হিন্দোন্তানী' লিখিলে, বাঙ্গালা ভাষার ও বঙ্গভাষীর প্রতি নিতান্ত অত্যাচার করা হইবে। কোনও ইংরেজ, French, German, Danish, Norwegian, Welsh-এর বৃদ্ধে, ঐ সকল ভাষায় ব্যবহৃত 'বিশুদ্ধ' রূপ Français, Deutsch, Dansk, Norsk, Cymraeg লেখা বা বলার কথা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না: তদ্রপ ফরাসীও নিজ ভাষার অনুরূপ, ইংরেজ অর্থে Anglais, ও জরমান, দিনেমার, নরউইজীয় ও হয়েলশু জাতি বুঝাইতে Allemand, Danois, Norvégien, Gallois ছাড়া আর কিছুর প্রয়োগ করিবে না। 'বিশুদ্ধ' রূপের নন্ধীর দেখাইতে হইলে. প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষার দিকেই প্রথম ও প্রধান দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

প্রবন্ধ ছুইটা প্রথম যেরূপ মুদ্রিত হুইয়াছিল প্রায় সেইরূপই

রাখা হইয়াছে, অল্ল ছই-চারি স্থানে ব্যতীত বিশেষ কিছু পরিবতন করা হয় নাই। অবস্থা-গতিকে প্রথম প্রবন্ধটী চলিত ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। চলিত ভাষা ও সাধ ভাষা উভয়ের ব্যবহার-সম্বন্ধে এই বইয়ের ১০ ও ১১ পৃষ্ঠায় এবং ৭১ ও ৭২ পৃষ্ঠায় কিছু বলা হইয়াছে। উপস্থিত কেত্রে আমার মনে হয়, সাধু ভাষায় শিক্ষানবিশী করা, ইহার চর্চা করা, এবং বিশুদ্ধ-ভাবে অর্থাৎ চলিত ভাষার সহিত মিশ্রণ না ঘটাইয়া সাধু ভাষায় লেখা - বাঙ্গালা ভাষায় যাঁহারা অধিকার লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের পক্ষে একটা বিশেষ প্রয়োজনীয়, এমন কি অপরিহার্য, ব্রত বা সাধনা। চলিত ভাষারও স্বকীয় ব্যাকরণ আছে, নিজস্ব শব্দ আছে, ধ্বনি-গত ও তদবলম্বনে বর্ণবিক্তাস-গত স্বাতন্ত্রা আছে, নিজস্ব বাক্য-রীতি ও নানা রুটী প্রয়োগ আছে। যাহারা জন্ম ও শিক্ষাগত অধিকারে এইগুলি প্রাপ্ত হন নাই, এইগুলি আয়ত্ত করিয়া লইয়া তবে তাঁহাদিগের চলিত ভাষায় লিখিবার প্রয়াস করা উচিত। এই বিষয়ে সহায়তা করিবার জন্ম, সাধু ভাষার সঙ্গে সঙ্গে চলিত ভাষারও ব্যাকরণ আবশুক; এথানেও নানা সূল ও সূক্ষ নিয়মের যে যথেষ্ট বাধাবাধী আছে, অনেক সময়ে আমরা দে কথা ভূলিয়া বাই। মাতৃভাষার আলোচনা আমাদের পক্ষে শ্রদার বস্তু হওয়া উচিত। এই আলোচনাকে সার্থক করিতে হইলে আমাদের যে পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করা আবগুক---আমাদের জাতীয় সংস্কৃতির বাহন ও জাতীয় চিত্তের ও হৃদয়ের পবিচায়ক আমাদের সাহিত্য, তাহার সম্বন্ধে পূর্ণ প্রীতি ও গৌরব-বোধ এবং দায়িত্বজ্ঞান দ্বারা প্রণোদিত হইয়া, এবং আমাদেব ভাষার প্রাচীন ও আধুনিক শ্রেষ্ঠ লেখক—গাঁহাদের লেখ

ুচতে আমরা আনন্দ বা জ্ঞান লাভ করিয়া থাকি—আংশিক ভাবেও তাঁহাদের প্রতি আমাদের ক্বতজ্ঞতা প্রদর্শনের ইচ্ছা লহয়া, সেই পরিমাণ যত্ন ও পরিশ্রম করিতে আমরা যেন কুটিত না হই।

কলিকাতা বিশ্ববিষ্ঠালর,
ভাদ্র ১৩৩৬ সাল,
সেপ্টেম্বর ১৯২৯ গ্রীষ্টাক।

শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

#### দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

এই সংস্করণের শেষের তিনটা প্রবন্ধ নৃতন করিয়া পুন্নিতিত হইল। 'স্বন্ধলি, অপিনিহিতি, অভিশ্রতি, অপশ্রতি' প্রবন্ধটা বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৩৬ সালের তৃতীয় সংখ্যায় প্রথম মুদ্রিত হয়। 'বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' ও 'বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস' প্রবন্ধয়য় অপেক্ষায়্কত সংক্ষিপ্ত আকারে শ্রীয়ুক্ত প্রিয়রজন সেনের ও আমার সম্পাদিত ইম্বলের উপবোগী বাঙ্গালা পাঠমালা ('সাহিত্য-শিক্ষা') পুস্তকের জন্ম মংকর্তৃক প্রথম লিখিত হইয়াছিল। প্রবন্ধ হুইটা এখন বহুস্থানে নৃতন করিয়া লিখিত ও পরিবর্ধিত আকারে এই পুস্তকে প্রকাশ করিলাম। 'সাহিত্য-শিক্ষা' পুস্তকের প্রকাশক ও স্বর্জাধিকারী শ্রীয়ুক্ত সেন-রায় কোম্পানা (১৫ সংখ্যক কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা) উক্ত প্রবন্ধ হুইটা ব্যবহারে তাঁগাদের সম্মতি দিয়াছেন, তজ্জন্ম আমি তাঁহাদের নিকট ক্বক্ত।

এই ক্ষুদ্র পুস্তক পাঠে ছাত্র ও কৌতৃহলী পাঠকবর্গের মনে আলোচ্য বিষয়-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসার ভাব জাগরিত হইলে, সমস্ত শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব :

শাঘ ১৩৪*॰*, ফেব্রুয়ারী ১৯৩৪।

শ্রীস্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

### তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি

'মহাপ্রাণ বর্ণ' শীর্ষক প্রবন্ধটী এই সংস্করণে সন্নিবিষ্ট হইল। এটা বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত হরপ্রসাদ-সংবর্ধন-লেখমালা'-র দিত্তীয় খণ্ডে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; এই পুস্তকে ইহা কিঞ্চিৎ পরিবতিত আকারে এবং ধ্বনিতত্ত্বান্ধমোদিত International Phonetic Association-এর বর্ণমালায় অক্ষরান্তরীকৃত উলাহরণাবলা সমেত পুন্মুদ্রিত হইল। বাঙ্গালা উচ্চারণ-তত্ত্বের একটা জটিল অথচ বহুপ্রচলিত বিষয়ের আলোচনার নিদর্শন-স্বরূপ এই প্রবন্ধটা ছাত্রছাত্রীগণের পাঠের জন্ম এই সংস্করণে দেওয়া হইল।

অন্তান্ত প্রবন্ধগুলিতেও অল্ল-স্বল পরিবর্তন ও পরিবর্ণন করা হইয়াছে।

এই সংশ্বরণে বানান-বিষয়ে কলিকাভা-বিশ্ববিভালয়ের পরিভাষা-সমিতি কর্তৃক অনুমোদিত একটা রীতি অবলম্বিত হইয়াছে—রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব করা হয় নাই। বেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব করা হয় নাই। বেখানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব শক্ষ্টার ব্যুৎপত্তিগত নহে, সেখানে বর্ণ টাকে পূর্বাবস্থিত র-কারের প্রভাবে দ্বিত্ব করিয়া লেখা সম্পূর্ণ অনাবশ্রক, ইহা বর্ণবিভাসে জটিলতা আনয়ন করে মাত্র। পূর্বে 'তর্ক', স্বয়', অর্গ্ যা, বয়', সপ্র', গর্ত্ত' প্রভৃতি লেখা হইত; এখন কেহ এরূপ লেখে না। তদ্ধপ, 'র্চ, র্চ, র্জ, র্ড, র্দ, র্প, ব্, প্রভৃতিও বাঙ্গালা ভাষায় সর্বজনগৃহীত হইয়া বাইবে।

ইংরেজী st-র জন্ম কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবিত নৃত্ন সংযুক্তবর্ণ 'স্ট'-ও এই পুস্তকে ব্যবস্ত হইয়াছে।

আষাঢ় ১৩s৩, জুলাই ১৯৩৬।

গ্রন্থকার

### সাঙ্কেতিক চিহ্ন ইত্যাদি

- ব—অন্তঃস্থ ব, ইংরেজীর w-এর মত উচ্চারণ করিতে হইবে। আসামী ভাষার বর্ণমালায় এই অক্ষর আছে।
- नु—মুর্ণ ল, দেবনাগরীর छ।
- বু---ফরাসী j-র ধ্বনি, ইংরেজা pleasure, measure শব্দের s-এর মত,---যেন কতকটা zh-এর ভাব।
- কানও শব্দের পূর্ব্বে এই তারকা-চিহ্ন দেওয়ার অর্থ, ঐ শক্ষ বা তাহার মতন রূপ লিখিত সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই, কিন্তু রূপটা হইতেছে সম্ভাব্য বা প্নর্গঠিত রূপ; আধুনিক কথ্য ভাষায় বা সাহিত্যে ব্যবহৃত কোনও একটা রূপের বিকাশের ক্রম দেখাইতে গেলে, ভাষাতত্ত্ব-বিভার দ্বারা এইপ্রকার প্নর্গঠিত বা সম্ভাব্য রূপ স্থির করিয়া লইতে হয়। দৃষ্টান্ত-পৃষ্ঠা ৩৬-৩৭, পৃষ্ঠা ৬৫-৬৬, পৃষ্ঠা ৭৪, পৃষ্ঠা ৮০। এই তারকা-চিহ্নকে, 'সম্ভাব্য-রূপ' অথবা 'প্নর্গঠিত-রূপ' বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।
  - >—পরিণতির, বা বিকাশের, বা বিকারের গতি-ভোতক চিহ্ন:
    সংস্কৃত 'হস্ত'>প্রাকৃত 'হস্থ'>প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ'> মধ্যযুগের বাঙ্গালা 'হাত'> আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত'। >-চিহ্নকে
    'পরে' বলিয়া পড়িতে হইবে—সংস্কৃত 'হস্ত', পরে প্রাকৃত
    'হস্থ', পরে প্রাচীন বাঙ্গালা 'হাথ' (হাথ্অ), পরে মধ্য-

যুগের বাঙ্গালা 'হাড' (হাত্অ), পরে আধুনিক বাঙ্গালা 'হাত' (হাৎ)।

- তুল্যার্থতা বা তুল্যোৎপত্তি, বা সগোত্রভাব, বা সমান-পর্যায়

  ' গোতক চিহ্ন। বাঙ্গালা 'লাড়ু' = সংস্কৃত 'লড্ড্ক'—ইহাকে
  পড়িতে হইবে—বাঙ্গালা 'লাড়ু', (তার) তুল্য (বা সমান)

  সংস্কৃত 'লড্ড্ক'। এই '=' চিহ্নকে আবশুক্ষত আবার
  'অর্থাং', অথবা 'ফল' বলিয়া পাঠ করিতে হইবে।
- + —সংযোগ-বাচক চিহ্ন। 'এবং' অথবা 'আর'—এইরূপে পড়িতে হইবে। 'কান'+'-উ'= 'কাছ': ইহাকে এইরূপে

পড়িতে হইবে—'কান' আর 'উ', ( অথবা 'কান' শব্দ এবং 'উ' প্রত্যয় ), ফল 'কান্ত'।

√—ধাতু-বাচক চিহ্ন। '√পর < পত্ন, পর্ছ < পহির <পরিহ <পরি-+√ধা': ইহাকে এইরূপে পড়িতে হইবে—'পর' ধাতু, তার পূর্বে 'পত্ন' বা 'পর্হ', তার পূর্বে 'পহির', তার পূর্বে 'পরিহ', তার পূর্বে 'পরি' উপদর্গ-যুক্ত 'ধা' ধাতু।

#### সংশোধন

১২১-এর পৃষ্ঠায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠার যে বংশ-লভিকা দেওয়া হইন্ধাছে, তাহাতে অনবধানতা-বশতঃ 'আল্বানীয়' শাখার নাম দেওয়া হয় নাই; 'আর্মেনিক' ও 'ইন্দো-ইরানীয়' শাখার্যের মধ্যে এই শাখার নাম থাকিবে।

# সূচীপত্ৰ

| বিষয়                        |                 |           |     | পৃঠা≉ |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----|-------|
| বাঙ্লা ভাষা আর বাঙালী        | জা'তের গে       | াড়ার কথা | ••• | >     |
| বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও      | গ্ৰাম্য-শব্দ-   | সঙ্গলন    | ••• | ৬৩    |
| স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অ     | াভিশ্ৰতি, অ     | পশ্ৰতি    | ••• | ৮২    |
| বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইর্ | তহাস            | •••       | ••• | ५०४   |
| বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত | টি <b>তহা</b> স | •••       | ••• | >8¢   |
| মহাপ্রাণ বর্ণ                | •••             | •••       | ••• | 358   |

## বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

### বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

[ শিবপুর সাহিত্য-সংসদ্বের মাসিক অধিবেশনে পঠিত (২২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৩), ও পরে সংশোধিত ]

আপনাদের সাহিত্য-সংসদের আজকের এই অধিবেশনে আমাকে সভাপতির আসনে আহ্বান ক'রে আপনারা আমাকে বিশেষ সম্মানিত ক'রেছেন, তার জন্তে আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আপনারা আমাকে একটু মুন্ধিলেও ফেলেছেন। चामि माहिजिक नहे, मार्ननिक नहे, कवि नहे, वक्ता नहे— ভাষাতত্ত্বের খুঁটানাটা হ'ছে আমার আলোচ্য বিষয়,—আমার माष्ट्रांदी वावनाराद प्र"बिनांगे धरे निराहे। आमात उनकीवा এই বিষয়টী আমার নিজের কাছে প্রিয় হ'লেও, আমার আশহা হয় যে অন্তের কাছে এটা তত' আনন্দ-জনক হবে না—এ জ্ঞান আমার শিক্ষকভার অভিজ্ঞতা থেকেই হ'রেছে। কিন্তু আপনাদের কাছে আমায় কিছু ব'লতে হবে, অনুরোধ এসেছে; এখন আমি আমার বাঙলা ভাষার ইতিহাস ছাপাতে ব্যস্ত র'য়েছি. আপনাদের সামনে আর কি নিয়ে উপস্থিত হবো ঠিক ক'রতে না পারায়, আমাদের মাতৃভাষা বাঙলা আর আমাদের এই বাঙালী-জা'তের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে হুটো কথা মনে হয়, ভাই আজ আপনাদের সমুখে নিবেদন ক'র্বো। মাতৃভাষার প্রতি আপনাদের

সকলের আস্থা আর অমুরাগ আছে,—আর নিজের জা'তের সম্বন্ধে সব দেশের মামুষ, বিশেষতো শিক্ষিত মামুষ, আজকাল বেশী-রক্ষমে সান্মাভিমান; অতএব খালি বিষয়ের গৌরবের জন্মেও সমস্মাদের কাছে আমার বক্তব্য নিবেদন ক'র্তে সাহস ক'র্ছি।

পৃথিবীতে আজকাল যতগুলি ভাষা আৰু উপভাষা প্রচলিত । আছে তার সংখ্যা হবে আট শ' থেকে ন' 🚾 মধ্যে। এর ভিতর নাকি হ' শ' কুড়িটা বর্মা-সমেত ভারতবঁৰ বুলা হয়; বৰ্মাকে বাদ দিলে কেবলমাত্ৰ ভারতবর্ষে ব্যবহৃত ভাষ্ট্রী সংখ্যা 🖢 নাকি দাঁড়ায় এক শ' ছেচল্লিশ। ১৯০১ গ্রীষ্টাব্দের লোক-গণনার সময় ভারতে ব্যবহৃত ভাষাগুলির মোটামুটা একটা হিসেব নেওয়া হয়, তখন ভাষার তালিকা তৈরী ক'রে এই সংখ্যা দাঁড়ায়। ভারতবর্ষ নিমে' কোন কথা ব'লতে গেলে বর্মাকে বাদ দেওয়া উচিত: কারণ যদিও বর্মা এখন ভারত সরকারের অধীন, তবু জান্তীয়তা, ইতিহাদ, ভাষা, রাতি-নীতি সব বিষয়েই বর্মা ভারতের অংশ নয়, সম্পূর্ণভাবে অন্ত দেশ। বরং সিংহলকে ভারতের অংশ ব'লে ধরা উচিত, যদিও সিংহল ভিন্ন-সরকার-ছারা শাসিত। এখন, ভারতবর্ষের ভাষার সংখ্যা এই যে ১৪৬ ব'লে ধরা হ'য়েছে—একটু চুল-চেরা ভাগ করার ঝোঁক বণতো-ই সে ভাষার সংখ্যা এত বেশী দাঁড়িয়েছে। যত' সব ছোটো-খাটো ভাষা বা উপ-ভাষাকে তাদের মূল ভাষা থেকে আলাদা ধ'রে দেখানোর ফলে, মার দক্ষিণ-হিমালয়, আসাম আর ব্রহ্ম-সীমান্তের (প্রকৃতপক্ষে ভারত-বহি ভূত ) নানা ভাষা এই তালিকার মধ্যে এসে' পড়ায়, ্সংখ্যাটা এত' ফেঁপে বেড়ে উঠেছে।

🛾 🔪 ভারতের ভাষাগুলি চারটা মুখ্য আর স্বতম শ্রেণী বা

গোষ্ঠাতে পড়ে:--[১] আর্য গোষ্ঠা, [২] <u>ক্রাবিড়</u> গোষ্ঠা, [৩] কোল গোষ্ঠা, [৪] ভোট-তীন বা তিব্বতী-চীনা গোষ্ঠা।. ভূঁআসাম আর বর্মার সীমান্ত, তিবেত আর হিমালয়ের প্রান্তদেশ জুড়ে' শেষোক্ত অর্থাৎ তিবৰ হী-চীনা শ্রেণীর বহু ভাষা আঁর উপভাষা বিভয়ান; সংখ্যায় এরা অনেকগুলি, কিন্তু একমাত্র তিব্বতী (আর বর্ণায় বর্য়ী) ছাড়া অঞ্জলির কোনও সাহিত্যিক স্থান বা প্রতিষ্ঠা নেই, আরু অতি অল্লসংখ্যক ক'রে অনুনত অবস্থার লোকেই এই সব ভাষা বলে 🕻 কোল গোষ্ঠীর ভাষা হ'ছে সাওঁতালী, মুণ্ডারী, হো, কুর্কু, শবর প্রভৃতি। কোল ভাষা এখন ছোটো-নাগপুরে আর মধ্য-ভারতে নিবদ্ধ, কিন্তু এক সময়ে এই শ্রেণীর ভাষা সমগ্র উত্তর-ভারতে প্রচলিত ছিল। এই গোষ্ঠীর ভাষা-উপভাষা সংখ্যায় **থুব বে**শী নয়, আর বহু লোকে যে এ ভাষা বলে তাও ন্যু,—সব-ভদ্ধ চলিশ লাখ-এর কিছু উপর। কোল ভাষা হ'চ্ছে ভারতবর্ষের সবচেয়ে প্রাচীন ভাষা—দ্রাবিড়, আর্য আর তিব্বতী-চীনা বা মোকোল জাতির লোক ভারতে আস্বার আগেও কোল ভাষার (অর্থাৎ-কিনা আধুনিক কোল ভাষার অতি প্রাচীন রূপের) প্রচার এ দেশে ছিল। কিন্তু প্রতিবেশী আর্য-ভাষীদের প্রভাবে প'ডে কোল ভাষা ধীরে ধীরে তার প্রাণ-শক্তি হারাচ্ছে, অতি প্রাচীন কাল থেকেই কোল-ভাষা লোকেরা আর্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে আস্ছে। কোল ভাষার সম্পূর্ণ লোপ-সাধন আর তার জায়গায় বাঙলা, হিন্দী, বিহারী, উডিয়া প্রভৃতি আর্য-ভাষার প্রতিষ্ঠা হ'তে বড় জোর ১০০ বা ১৫০ বছর লাগুবে—অবশু কোল-ভাষীরা এথন যে অমূপাতে আর্য

ভাষা গ্রহণ ক'র্ছে সেটা যদি বজার থাকে। বাবিড় গোষ্ঠীর ভাষা মুখ্যতো দক্ষিণ-ভারতে চলে, আর তা'-ছাড়া মধ্য-ভারতে কতকগুলি অহুরত জা'ত আর বেলুচীস্থানে ব্রাহুই-জা'তও জাবিড় ভাষা বলে। দক্ষিণ-ভারতে তামিশ, মালরালী, কানাড়ী আর তেলুগু—এই চারটে হ'চ্ছে সব-চেয়ে প্রতিষ্ঠাপর জাবিড় ভাষা। বিশেষতো প্রাচীন তামিল, সাহিত্য-গৌরবে সংস্কৃতের পরেই আসন পেতে পারে। জাবিড়-ভাষা লোকের সংখ্যা সাড়েছ' কোটির কাছাকাছি—আর, স্থসভ্য জাবিড়দের দ্বারার আর্য ধর্ম্ম আর সভ্যতা বাহতো মেনে-নেওয়ার ফলে, জাবিড় ভাষাগুলির উপর খুব বেশী ক'রে সংস্কৃতের প্রভাব বিস্তৃত হ'য়েছে (ব্রাহুই আর মধ্য-ভারতের অর্ধ-সভ্য জাবিড় জা'তের ভাষাগুলি ছাড়া)।

তারপরে বাকী থাকে আর্য গোন্ঠীর ভাষাগুলি। সমগ্র উত্তর-ভারতে, আফগান-সীমাস্ত থেকে আসাম-সীমাস্ত পর্য্যস্ত, আর হিমালয় থেকে মহারাষ্ট্র পর্যস্ত এর ক্ষেত্র বিস্তৃত। আমাদের বাঙলা অবশ্য এই গোন্ঠীর একটা বড়ো শাখা। পরস্পরের মধ্যে মিল ধ'রে আর্য গোন্ঠীর ভাষাগুলিকে বিচার ক'রে দেখ্লে, এই ক'টা শ্রেণী বা শাখায় এদের ফেল্তে পারা যায়:—

- [১] পূবে' বা পূর্বী শাখা: এর ভিতর বিহারের মৈথিল,
  মগহী আর ভোজপুরে', যথাক্রমে এক কোটি হু লাখ, ষাট লাখ
  প্রথটি হাজার, আর হু কোটি চার লাখ লোকে বলে; আর
  বাঙলা, আসামী, উড়ে', যথাক্রমে পাঁচ কোটি, সতেরো লাখ,
  আর এক কোটি এগার' লাখ, লোকের মধ্যে প্রচলিত !\*
  - [২] মধ্য-পূর্বী শাখা, বা পূর্বী-হিন্দী: এর তিন প্রকার
    - \* লোকসংখ্যা Linguistic Survey of India অনুসাৰে ৷

রূপ-ভেদ আছে, <del>/ অ</del>যোগ্যা প্রদেশের ভাষা আউধী বা বৈসওয়াড়ী, वारानथरखत ভाষা বাरानो, जात मधा-श्राम्तमत भूका जक्षानत ভাষা ছত্ৰিশগভী; ছাব-эন্ধ আড়াই কোটি লোকে এই পূৰ্বী-হিন্দী বাবহার করে।

- [৩] \মধ্যদেশীয় শাখা, বা পশ্চিমা-হিন্দী: চার কোটি বারো লাখ লোকের মধ্যে প্রচলিত। এই পশ্চিমা-হিন্দী শাখার মধ্যে পড়ে--মথুরা-অঞ্চলের ব্রজভাষা; কনোজ-অঞ্চলের কনোজী; বুন্দেলখণ্ডের বুন্দেলী; অম্বালা-অঞ্চলের আর দক্ষিণ-পূর্ব পাঞ্জাব वकलत सोथिक ভाषा; वात्र निह्नी-मीतां वकलत हिन्दूशनी 🗸 এই শেষোক্ত হিন্দুস্থানীর সাহিত্যিক রূপ হ'টী,—এক, উর্দু, আর ছই, हिन्ही : এই हिन्दुश्वानो ( वा उँ दू वा हिन्ही ) ভারতবর্ষময় এখন ছড়িয়ে' প'ড়েছে, আর ইংরিজীর পরেই ভারতবর্ষের রাই-ভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।
- [8] দক্ষিণ-পশ্চিমা শাখা, বা রাজস্থানী-গুজরাটী : এর मर्था পড়ে माড़োয়ারী, मानवी, अञ्चल्रती, शादाणी প্রভৃতি রাজ-পুতানার নানা বিভাষা, যা দেড় কোটি আন্দান্ধ লোকে বলে; আর পড়ে গুজরাটা ভাষা, যা আমুমানিক এক কোটির কিছু উপর সংখ্যার লোকে বলে।
- [৫] \ উত্তর-পশ্চিমা শাখা: এর মধ্যে আসে পূর্বী-পাঞ্চাবী ( এক কোট আটার লাখ ), লহন্দী বা পশ্চিমা-পাঞ্জাবী ( সত্তর লাখ ), আর সিন্ধী ( ছত্রিশ লাখ )।
  - [ **७**] \ দক্ষিণী, বা মারহাট্টী শাখা : ছ কোটির উপর। ∕
- [৭] উত্তরে, বা পাহাড়ী, বা হিমান্যের শাখা : কাশীর আর পাঞ্জাবের পূর্ব থেকে আরম্ভ ক'রে ভোটান পর্যস্ত

হিমালয়ের দক্ষিণ-অঞ্চল আশ্রয় ক'রে এই শাখার নানা ভাষা প্রচলিত আছে। এর মধ্যে নাম ক'র্তে পারা ষায় এই তিনটীর— (১) গুরখালা বা নেপালা বা পর্বতীয়া বা খাসকুরা,—গুরখাদের ভাষা; (২) কুমাউনী; (৩) গাড়োয়ালা। সব-শুদ্ধ প্রায় বিশ লাখ। [৮] সিংহল দ্বীপের আর্যভাষা সিংহলী—ত্রিশ লাখ।

এ ছাড়া, অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-অঞ্চল থেকে কতগুলি লোক পশ্চিম এশিয়া আর ইউরোপে ছড়িয়ে' পড়ে। সেই সব দেশে তারা যাযাবর-বৃত্তি বা ভব-খুরে' বেদের জীবন অবলম্বন করে। ইংরিজীতে এদের Gipsy (জিপ্সি) বলে; ইউরোপে বছ স্থলে এই জিপ্সিরা এখনও আমাদের ভারতীয়ু, আর্যভাষাই বলে।

কাশীরে কাশীরী, আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে কাশীরীর সঙ্গে সংপৃক্ত আরও কতকগুলি ভাষা প্রচলিত আছে,— যেমন শীণা, চিত্রালী প্রভৃতি; এগুলিও আর্যভাষা, কিন্তু ভারতবর্ষের আর্যভাষাগুলি থেকে একটু তফাং; আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার মূল বৈদিক ভাষা, আর কাশীরী প্রভৃতির আকর ছিল যে ভাষা, এ ছ'টা পরম্পর স্বস্থ-সম্বদ্ধে সম্পর্কিত।

গ্রীষ্টীয় ১৯৩১ সালের লোক-গণনার হিসেবে, বাঙলা ভাষা পাঁচ কোটি চৌত্রিশ লাথের উপর লোকের মাতৃভাষা । এ কথা অনেক বাঙালীর কাছে—আর অ-বাঙালীর কাছেও—নোতৃন ঠেক্বে বে, সমগ্র ভারতের ভাবৎ ভাষার মধ্যে বাঙলাই হ'চ্ছে সব-চেয়ে বেশী-সংখ্যক লোকের মাতৃভাষা। স্বাতৃভাষা হিসেবে ভারতে আর কোনও ভাষা এত' বিস্তৃত নয়। আমাদের দেশে অবশ্র

হিন্দুস্থানী বা হিন্দীভাষা আছে, আর ভারতবর্ষে এই হিন্দীভাষার স্থান আর গৌরব বাঙলার চেরে ঢের বেশী, তাতে সন্দেহ নেই। বাঙলা ভাষার চেয়ে অনেক অধিক সংখ্যক লোকে হিন্দী ব্যবহার करत वर्ष, किन्न (मिषा भाषाको ভाষা हिरमत्व। मिन्नुतम्भ, গুজরাট, মহারাষ্ট্র, উড়িকা, বাঙলা, আসাম আর নেপালকে বাদ দিলে. সমগ্র উত্তর-ভারতের লোক,—পাঞ্চাবে, রাজস্থানে, যুক্ত-প্রদেশে, মধ্য-ভারতে, মধ্য-প্রদেশের অনেকথানিতে, আর বিহারে—হিন্দুস্থানী ভাষাকে (তার হিন্দী রূপেই হোক্ আর উর্দু রূপেই হোক ) তাদের সাহিত্যের ভাষা ব'লে, বাইরেকার জীবনের ভাষা ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছে। এইরূপে প্রায় ১৪ কোট লোকের মধ্যে এখন হিন্দুস্থানীর প্রচলন দেণ্ডে পাওয়া যায়! কিন্তু এই ১৪ কোটির মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৬০ লাখ আন্দাজ লোক হিন্দুস্থানীকে ঘরে-বাইরে সব জায়গায় ব্যবহার করে, হিন্দুস্থানী তাদের মাতৃভাষ্ট আর এই ১ কোটি ৬০ লাখ ছাড়া আরও আড়াই কোটি আন্দাৰ লোকে ব্ৰম্বভাথা, কনোন্ধী প্ৰভৃতি পশ্চিমা-হিন্দী শাথার ভাষা বলে, যে ভাষাগুলি হিন্দুস্থানীর সঙ্গে এক-ই কোঠায় পড়ে, এক হিসেবে বেগুলিকে হিলুস্থানীরই রপভেদ ব'ল্ভে পারা যায়। এদেরও মাতৃভাষাকে হিলুস্থানী व'ल भ'त्रल थूव (वनी जून रह ना। क्लांक्ट (य ) 8 कां हि লোকের মধ্যে হিলুস্থানী প্রচলিত, তাদের মধ্যে মোটে ৪ কোট ১২ লাখের সম্বন্ধে বলা যায় যে এরা জাত হিন্দুস্থানী-কইয়ে',— হিন্দুস্থানী এদের পোষাকী ভাষা অর্থাৎ গুরু বা পণ্ডিত বা মূন্শী-सोनवीत कार्छ दिछ-(थरब-(नथा छात्रा नव। वाकी > कार्षि ৮৮ नाथ पत्त भाशायी, मार्फायाती, मानवी, शार्फायानी, पाछिंथी, ছবিশগড়ী, ভোজপুরে', মৈথিল প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা বলে; কিন্তু বাইরে, সাহিত্যে, সভা-সমিতিতে, আদালতে, ইন্ধুলে তারা মাতৃভাষাকে বর্জন ক'রে হিন্দুস্থানীর শরণাপন্ন হয়। এই জ্বপ্রেই হিন্দু বা হিন্দুস্থানীর প্রতাপ ভারতে এত' বেশী, এই জ্বপ্রেই হিন্দু-স্থানী ভারতের আন্তর্জাতিক ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, আর এই জ্প্রেই ভারতের লোকসমাজে আর জাতীয় জাবনে বাঙলার চেয়ে হিন্দুস্থানীর আসন অনেকটা বেশী জায়গা জুড়ে' র'য়েছে।

কিন্তু তাই ব'লে বাঙলার স্থানও নিতান্ত কম নয়। ভারতের একষষ্ঠাংশ লোক বাঙলা-ভাষী। কত' লোকে এক-একটা ভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে ব্যবহার করে, সেই সংখ্যা খ'রে বিচার ক'রলে পৃথিবীর মধ্যে বাঙলার স্থান হ'ছে সপ্তম:--বাঙলার আগে নাম ক'রতে হয়—[১] উত্তর-চীনা (২০ কোটির উপর), [২] ইংরিজী (প্রায় ১৮ কোটি), [৩] রুষ (প্রায় ৮ কোট ), [8] জর্মান (৭॥০ কোট ), [৫] জাপানী (৬॥০ কোটির উপর), [৬] স্পেনীয় ভাষা (৬ কোটি), আর [ • ] বাঙলা (৫ কোট ৩৪ লাখের উপর)। Culture language वा मानित्रक छेश्कर्सन महामक छात्रा हित्तरत, वितनी ইংরিজীর পরেই, এ দেশের আধুনিক ভাষার মধ্যে একমাত্র বাঙলার-ই আদর বাঙনার বাইরের শিক্ষিত সমাঙ্গেও দেখতে পাওয়া याब,—विश्वतो, शिन्तृशानी, রাজস্থানী, গুজরাটী, মারহাটী, **তেन्छ, তাৰিল, কানাড়ী, ম'লবালী-ভাষী বহু ইংরিল্পী-শিক্ষিত্র** ভদ্রবোক এখন আগ্রহের সঙ্গে বাঙ্গা প'ডুছেন দেখা যায়, মার বাঙলা থেকে নিজেদের ভাষায় বই অহবাদ ক'রছেন / হিন্দী ৰা উদু বা হিন্দুখানী ভাষার প্রচার হ'রেছিল উত্তর-ভারতের

মোগল-যুগের হিন্দুস্থানী-ভাষী শাসকসম্প্রদায়ের প্রভাবে, আর হিন্দুস্থানীকে যারা মেনে নিয়েছে এমন লোক বিহার, যুক্ত-প্রদেশ, রাজপু হানা, পাঞ্জাব থেকে ভারতবর্ষময় ছড়িয়ে'-পড়ার ফলে। কিন্তু বাঙলার সাধারণ অশিক্ষিত বা অল্প-শিক্ষিত লোকের নিজের দেশ ছেড়ে বাইরে যাবার আর বাঙলা ভাষাকে বহল পরিমাণে সঙ্গে নিয়ে' যাবার স্থযোগ ঘটেনি। ছ'-চার জন শিক্ষিত বাঙালী যারা বাইরে গিয়েছেন, ভাষার দিক্ থেকে ধ'র্লে তাঁরা তলিয়ে' গিয়েছেন; কিন্তু প্রভাব এই যুগে ভারতের শিক্ষিত লোকের মধ্যে আর ভারতের অন্তান্ত ভাষার উপর যে বিশেষ-ভাবে বিস্তৃত হ'য়ে প'ড়েছে, তা দেখতে পাওয়া বায়।

শিক্ষিত বাঙালার মধ্যে এখন তার ভাষা আর সাহিত্যের সম্বন্ধে বেশ একটা মমতা-বোধ হ'য়েছে। তার সাহিত্য ছাড়া, শিক্ষিত বাঙালা তার জাতীয় culture বা উৎকর্ষের অপর কোনো দিক্-সম্বন্ধে এতটা গৌরব অমুভব করে না। মহাম্মা রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক কাল পর্যান্ত বাঙলার বারা যথার্থ লোকনেতা হ'য়েছেন, তাঁরা সকলেই তার সাহিত্যের পৃষ্টি-সাধনে সাহায্য ক'রেছেন। বাঙলার তথা আধুনিক জগতের শ্রেষ্ট কবি বাঙলাদেশ আর বাঙালীজা'ত-সম্বন্ধে বে প্রার্থনা-গান গেয়েছেন, তাতে তিনি এও চেয়েছেন—

বাঙালীর আশা, বাঙালীর ভাষা, বাঙালীর প্রাণে যত' ভালোবাসা,— পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, হে ভগবান্। আর এই আকাজ্ঞা সম্পূর্ণভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত সমস্ত বাঙালীর, সমস্ত বাঙলা-ভাষীরই আকাজ্ঞা।

আপনাদের কাছে আমাদের এই বাঙলা ভাষার, আর এই ভাষা যারা বলে সেই বাঙালীঞ্চা'তের উৎপত্তি আর অভ্যুত্থানের দিগদর্শন ক'র্বো। যা নিয়ে' আমরা গর্ব করি, সেই জিনিসটা আমরা যেন' সত্য পরিচয়ের ছারা আপনার ক'রে নিতে পারি, আমাদের ভালোবাসা আর গর্ব যেন' জ্ঞানের অবলম্বনে স্কৃদৃ হয়। আত্মবোধ বা যে কোনও বোধ জ্ঞান-প্রস্তুত না হ'লে অন্ধ-বিশ্বাস হ'য়ে দাঁড়ায়, আর অন্ধ-বিশ্বাস অনেক সময়ে আত্মবাতী হয়।

বাঙলা ভাষা এখন সমস্ত বাঙলাদেশ জুড়ে' বিভ্যমান র'য়েছে, এর অন্তিত্ব একটা অতি বাস্তব সত্য। আমরা এই ভাষার কথাবার্তা কইছি, লিথ্ছি, এর জীবস্ত মৃতি আমরা দেথ্তে পাছিছ। আমাদের এই বাঙলা ভাষার মৃতি কিন্তু 'একমেবাহিতায়ম্' নয়। যাকে আশ্রয় করে, ভাষা সেই মাহুষের ব্যক্তিত্বের হারা প্রভাবিত হ'য়ে প্রকাশ পায়; কাজেই যত' মামুষ, তত' বিচিত্ররূপে এক-ই ভাষার প্রকাশ। সব ভাষাই একটা বছরূপী বস্তু—সম্প্রদায়-ভেদে, জাতি-ভেদে, ব্যবসায়-ভেদে, স্থান-ভেদে, ব্যক্তি-ভেদে যেমন এর রূপ বল্লায়, আবার কাল-ভেদেও তেম্নি বল্লায়। আবার অবস্থাগতিকে আধুনিক রূপেও প্রাচীনের ছাপ বহুস্থলে দেখা যায়। বাঙলার এক সাধু-ভাষার রূপ আছে, সেটা এর প্রাতন সাহিত্যিক রূপ। বিভারপর আছে চল্তি ভাষা,—বেটা হ'ছেছ শিক্ষিত-সমাজে ব্যবহৃত কথাবার্তার ভাষা, ভাগীরথী-তারের ভদ্ত-সমাজের ভাষার উপর যার ভিত্তি, যে ভাষা অবলম্বন ক'রে আপনাদের কাছে আমার বক্তব্য আমি নিবেদন ক'র্ছি, যে ভাষা

এখন বাঙলাদেশের সমস্ত অঞ্চলে শিক্ষিত লোকের মধ্যে গৃহীত হ'য়ে গিয়েছে, যে ভাষা আজকালকার বাঙলা-সাহিত্যে সাধু-ভাষার এক শক্তিশালী প্রতিঘন্টা হ'য়ে দাঁডিয়েছে: আর যে ধারা এখন সাহিত্যে চ'লছে সে ধারা বাধা না পেয়ে চ'লতে থাক্লে, যে ভাষা কালে সমগ্র বাঙালী জাতির একমাত্র সাহিত্যের ভাষা হ'রে দাঁড়াবে—এখনকার সাধুভাষাকে একেবারে হঠিয়ে' দিয়ে'। বাঙলার এই ছই সর্বজন-পরিচিত মৃতি ছাড়া, আধুনিক কালে বাঙলার নানা অঞ্চলে প্রচলিত নানা প্রাদেশিক মৃতিও দেখা যায়। আবার প্রাচীন সাহিত্যেও বাঙলার অন্ত মূতি পাওয়া যায়, সেই মুতি আমাদের চোথে এখন বড়ো বিচিত্র লাগে। এখন, এই সব মৃতিকেই সমানভাবে 'বাঙলা' আখ্যা দিতে হয়। এরা একই ৰাঙলার রূপ-ভেদ। যাকে 'বাঙলা-ঘ' গুণ বলা যেতে পারে, তা এদের সকলেরই আছে. অথচ এরা স্বতম্ব। এক বাঙলা তরুর এরা নানা শাখা-পলব। এই সকল শাখাই স্ব-স্ব-প্রধান, কেউ কাফ চেয়ে কম নয়। ভাষাতত্ত্বের দিক্ থেকে বিচার ক'র্লে, বাঙলার নানা অঞ্চলের প্রাদেশিক ভাষাগুলি সবাই তুল্য-মূল্য 🗡 তবে একটা বিশেষ শাখা, অমুকুল অবস্থায় প'ড়ে যথন শিক্ষিত সমাজের আদরের বস্তু হ'য়ে দাঁডায়,—কবি আর চিস্তাশীল লেখকের আশ্রমন্থান হ'মে, ভাব আর চিন্তার সার পেয়ে, উচ্চ সাহিত্যের অবলম্বন পেয়ে যখন এই শাখা থুব বেড়ে যায়—তখন স্বভাবতো অন্ত শাখাগুলি এর আওতায় প'ড়ে যায়, আর এর সমৃদ্ধির দিকেই সকলের দৃষ্টি পড়ে। অন্ত শাথাগুলির প্রতি দরদী ভাষাতাত্ত্বিক বা প্রাদেশিক-সাহিত্য-রসিক ভিন্ন আর কেউ দৃষ্টি-পাত করে না। একদিকে যে ভাষা আমাদের দৈনন্দিন জীবনের

আশ্রয়স্থল, আর অগুদিকে জীবনে রসের দিক্ থেকে সব চেয়ে স্থামিষ্ট ফল যার কাছ থেকে আমরা পাই, সেই ভাষা-তরুর উৎপত্তি কি ক'রে হ'ল, তার মূল কোথায়, কতদিনে কি ভাবে এই তরু এত' বড়ো হ'য়ে উঠেছে, এ সম্বন্ধে আমাদের স্বভাবতো কৌতুহল হওয়া উচিত—অস্ততো শিক্ষার স্পর্শে আমাদের মনে এই কৌতুহলের উদ্রেক হওয়া উচিত।

ভাষার static অর্থাৎ কোনও এক নিদিষ্ট কালে তার স্তব্ধ বা নিশ্চণ অবস্থা মনে ক'রে গাছের সঙ্গে আমি তার এই উপমা দিল্ম। আবার তার dynamic অর্থাৎ গতিশীল অবস্থা মনে ক'রে বহুতা নদীর সঙ্গেই সাধারণতো তার উপমা দেওয়া হ'য়ে থাকে। এই নদীর উপমাটী বড চমৎকার। শতান্দীর পর শতান্ধী ধ'রে, কোনও জা'তকে অবলম্বন ক'রে একটা ভাষার গতি এক দিকে, আর দেশ থেকে দেশাস্তর ধ'রে নদীর গতি এক দিকে—এ ছইয়ের মধ্যে বেশ একটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, এক বংশ-পীঠিকা থেকে আর এক বংশ-পীঠিকায় পারম্পর্য-ক্রমে বাহিত হ'য়ে আমাদের ভাষা-শ্রোত চ'লে আ'সছে। আমাদের ভাষা এখন মস্ত এক নদী হ'রে দাঁড়িয়েছে—প্রায় ৫২ ক্রোড় নরনারীর জিহ্বা আর মন্তিম জুড়ে' এর বিস্তার: এর নিজম্ব, আর তা' ছাড়া বাইরের ভাষা থেকে লব্ধ বিরাট শব্দসম্ভারে এর কূল ছাপিয়ে' উঠেছে; বিশাল ভাবের আর জ্ঞানের ক্ষেত্র এর দারা ফলবান হ'চ্ছে; দুর দেশান্তর থেকে নানা ভাবের আর চিন্তার ঐশ্বর্য এর স্রোভ বেয়ে' এ দেশে আসছে। কত শভাকী ধ'রে, কেমন সরলভাবে বা এঁকে-বেঁকে এই নদীর গতি চ'লে এসেছে, কোন কোন উপনদী এতে এসে প'ডে তার কর-সন্তার দিয়ে' একে পুষ্ট ক'রেছে, কোন কোন নোতুন খাত এ নিজে খুঁড়ে নিয়েছে; কোন মরা গাঙের খাত্ দিয়ে' বা এর জলে বান উজিয়েছে, কোনখানে বা এর জল শুখিয়ে চড়া প'ড়ে গিয়েছে-অর্থাৎ-কিনা কি রকম ক'রে প্রাচীনতম যুগ থেকে কোন ভাষা কি পদ্ধতিতে ব'দলে ব'দলে কবে বাঙলা ভাষার রূপ ধ'রে বসেছে, কোন কোন ভাষা থেকে নোতুন শব্দ এসে এই ভাষার সম্পদ্ বৃদ্ধি ক'রেছে; কোন সময়ে আর কি অবস্থায় কি কি বিষয়ে বাঙলা ভাষা তার প্রাচীন রূপ ত্যাগ ক'রে নোতুন রূপ ধারণ ক'রেছে—তা ধ্বনিভেই হোক্, বা প্রভ্যয়েভেই হোক্, বা বাক্য-রীভিভেই হোক; বা কোথায়, কি ক'রে, কবে, কোন অনার্য বা অক্ত ভাষাকে তাডিয়ে' দিয়ে বাঙলা তার স্থান অধিকার ক'রেছে, আর সেই লুপ্ত ভাষা ম'রে গিয়েও তার ছাপ কেমন ক'রে বাঙলা ভাষার উপরে দিয়ে' গিয়েছে :--কোথায় বা বাঙলা ভাষা মেনে নেওয়ার ফলে জা'তের মধ্যে অন্তর্নিহিত মানসিক আর আত্মিক শক্তি স্ফৃতি পেয়েছে; কি রকম ক'রে আবার বাঙলা ভাষা তার নিজস্ব শব্দ আর শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, কোথায় বা সাহিত্যে তার বিকাশ হ'তে পারে নি:--এই সবের ফলে কি ক'রে বাঙলা ভাষা তার আধুনিক রূপ পেয়েছে :--এর আলোচনা একটু পুঙ্খামুপুঙ্খ আর অনেকটা এই বিভার শান্ত্র-অনুসারী বিচার সাপেক হ'লেও, আমার মনে হয়, মানসিক-সংস্কৃতি-কামী ইতিহাস-প্রিয় শিক্ষিত সজ্জনের পক্ষে এটা একটা সার্থক আলোচনা:-কেবল-মাত্র ঐতিহাসিকতার ছত্তে নয়, কিন্তু সব বিষয়ে পর্যবেক্ষণ-শক্তি আর বিচার-শক্তিকে

জাগিয়ে ভোল্বার যোগ্যতা ধরে ব'লে, এই আলোচনার বিশেষ একটু মূল্য আছে।

(0)

বাঙলা আর বাঙলার মতন ভারতবর্ষের অপরাপর আর্যভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'রতে গিয়ে' কালের দিকে দৃষ্টি রাখ্লে হু'দিকে হু'টা অবধি পাই —এক দিকে হ'চ্ছে আমাদের আধুনিক কাল, এই ১৩৪২ সাল, আর এখানকার চল্তি বাঙলা ভাষা, যে জীয়ন্ত ভাষা আমরা কথাবার্তায় ব্যবহার করি: অপর দিকে হ'ছে ঋগুবেদের কাল আর সেই সময়ের ভাষা, যার নমুনা ঋগুবেদ-সংহিতায় পাচছ। ভবিষ্যতে বাঙলা কি মুর্তি ধারণ ক'রবে, সে বিষয়ে কল্পনা-জল্পনা করার কোন সার্থকতা নেই। ঋগুবেদের পূর্বে আর্যভাষার কি রূপ ছিল, সে সম্বন্ধে আমরা সব বিষয়ে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে পারিনি; কিন্তু তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্ব নামে যে আধুনিক বিষ্যা আছে, তার অমুমোদিত অমুশীলন-রীতি ধ'রে এ বিষয় আলোচনা ক'রে, তার অনেকথানি আমরা অমুমান ক'রতে পারি। কিন্তু ঋগবেদের পূর্বের কোনো বই বা লেখা আমরা পাই না, এখানে হ'ছে বস্তুর অভাব। সেই জন্মে কিছুই স্পষ্ট দেখা যায় না; আমাদের অমুমান যে সভ্য সে সম্বন্ধে খুব সন্দেহের কারণ না থাকলেও, সেটা প্রমাণিত সভ্য হয় না। থাগুবেদের পূর্বের যুগের আদি-আর্যভাষার অবস্থা-সম্বন্ধে আলোচনা করা, আর তাকে তার হৃহিতৃ-স্থানীয় বৈদিক, প্রাচীন ইরানীয়, গ্রীক, লাভিন, কেল্টিক, জর্মানিক, প্লাব প্রভৃতির পরস্পরের তুলনা-বারা নোতুন ক'রে গ'ড়ে তোল্বার প্রহাস, বেশ

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা ১৫ একটা কৌতুকপ্রদ বিস্থা। কিন্তু বাঙলার সঙ্গে তার যোগ তিন পুরুষ অস্তরিত। এ ষেন' কোনও মারুষের জীবনচরিত লিখ তে গিয়ে তার বৃদ্ধপ্রপিতামহ থেকে আরম্ভ ক'রে ক' পুরুষের জীবন-চরিত আলোচনা করা: আমাদের এখন অত' দরের কথা ভাব বার দরকার নেই। ঋগবেদের ভাষা ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন। ঋগবেদের ভাষায় এমন একটা কিছু পাওয়া বায়, যার থেকে এর প্রাচীনত্ব সহজেই অমুমান করা যায়: আর বেখানে ভারতীয় আধুনিক আর্যভাষাগুলির জড় গিয়ে পৌচেছে, এ যে সেইখানকার পরিচয় দেয়, তা বুঝ্তে বাকী থাকে না। সকলেই জানেন যে, ঋগ্বেদ দেবভাদের আরাধনা-বিষয়ক কবিতা বা স্তোত্তের একটা সংগ্রহ-এতে ১,০২৮টা 'স্কু' বা স্থোত্র আছে। এই সব স্থোত্র ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঋষি বা কবিরা রচনা ক'রেছেন। এগুলি বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, পরে সংগ্রহ ক'রে একখানি বই-এ সঙ্কলন করা হয়। এই সম্বলনটা কবে যে করা হ'য়েছিল, তা নিশ্চিত-রূপে জানা যায় না; তবে কেউ কেউ মনে করেন সেটী আমুমানিক ১০০০ খ্রীষ্ট-পূর্বের দিকে হ'য়েছিল, কারও বা মতে আরও ২৩ শ' বছর পরে, আবার অন্ত অনেকে বিশ্বাস করেন যে এটি-পূর্ব ১৫০০ বা ২০০০, বা ২৫০০ বা ৩০০০, বা ৪০০০ বছর পূর্বে, এমন কি তারও আগে, এই সন্ধলন হ'য়েছিল। আমি व्यथम मडिंगितकहे, व्यर्था९ ১००० औष्टे-পূर्वक्कहे, ममीहीन व'ल মনে করি—তার পরে হ'তেও পারে তা স্বীকার করি. কিন্তু ভার পূর্বে আর ষেতে চাই না। অন্ত সব মতের কথা এই ক্ষেত্রে এখন আলোচনা ক'রবো না। আনুষানিক ১০০০

খ্রীষ্ট-পূর্বে সঙ্কলিত হ'লে, ঋগ্বেদের অনেকগুলি স্কুত বা স্তোত্তের রচনাকাল তার ৩।৪।৫,৬ শ' কি আরও বেশী বছর আগে ব'লে অক্লেশে ধরা যেতে পারে। ঝগ্বেদের পর, অর্থাৎ মোটামূটী ১০০০ औष्टे-পূर्व (थरक, व्याधुनिक वाडमा, हिन्मी, मात्रहार्हें। পर्यस ধারাবাছিকরপে আদি-আর্যভাষার নদী ব'য়ে এসেছে। ১৫০০ এষ্ট-পূর্ব থেকে আজকালকার দিন পর্যাস্ত-ধরা যাক্ ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যস্ত-এই প্রায় ৩,৫০০ বছর ধরে আর্যভাষার গতির নিদর্শন আমরা মোটামূটী একরকম বেশ পরিক্ষার-ভাবে দেখতে পাই ভারতবর্ষের সাহিত্যে—বেদ-সংহিতায়, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে, উপনিষদে, বৌদ্ধ পালি আর গাধা-সাহিত্যে, মহারাজ অশোকের সময় থেকে আরম্ভ ক'রে প্রাচীন শিলালেখে, জৈনদের প্রাক্তত সাহিত্যে, সংস্কৃত ইভিহাসে পুরাণে নাটকে কাব্যে, প্রাকৃত আর অপত্রংশ সাহিত্যে, আধুনিক আর্যভাষাগুলির সাহিত্যে, আর আজকালকার কথিত ভাষাগুলির মধ্যে। এ যেন' একটা লম্বা ভাষার শিকল বৈদিক কাল থেকে আমাদের যুগ পর্যন্ত b'লে এসেছে,—পর পর এক এক যুগের বা কালের সাহিত্যে তথনকার ভাষার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, সেগুলি হ'ছে এই শিকলটীর এক একটী কড়া বা আঙ্টা। কিন্তু কালের মহিমায় আর ভাগ্যবিপর্যয়ে, এই শিকলের প্রত্যেক কড়াটা বা আঙ্টাটা এখন আর ষ্থায়থ একটার পর একটা ক'রে পাওয়া যায় না. কারণ পর পর প্রভ্যেক বংশ-পীঠিকা বা শতক-পাদ বা শতকের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আ'দেনি। যেখানে-যেখানে এই কডার অভাবে ফাঁক র'য়ে গিয়েছে. সেখানে-দেখানে কি অবস্থার মধ্যে দিয়ে' ভাষার গতি হ'য়েছিল, সেটা অমুমান ক'রে নিতে

হয়। ভাষা-স্রোতস্থিনী ব'য়ে এসেছে ঠিক, কিন্তু অনেক জারগায় সাহিত্যের অভাবে তার ধারার রেখাটা অস্পষ্ট, আর এই অভাব তাকে বহু স্থানে আমাদের চোখের আড়ালে অন্তঃসলিলা ক'রে অজ্ঞাতের বালির তলা দিয়ে বইয়ে এনেছে।

এখন আমরা মন দিয়ে' বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আমাদের ভাষার বর্ণনা লিখে' রেখে' যাচ্ছি, আমাদের বিরাট আর প্রবর্ধমান সাহিত্যে চিরকালের জন্ম আমাদের ভাষার নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে থাকছে: আর তা' ছাড়া, বৈজ্ঞানিক উন্নতির প্রসাদে, গ্রামো-ফোনের রেকর্ডে গানে, আরুন্তিতে, কথোপকথনে, বক্ততায় আমাদের ভাষার ছায়া ধরা থাকছে—ভবিষ্যানবংশীয়দের ভাষা-চর্চায় এগুলি বিশেষ সহায়তা ক'র্বে, এগুলি একেবারে অপরিহার্য হবে। স্থতরাং আমাদের এই কালের ভাষার আলোচনার জন্তে আজ থেকে হ'-তিন শ' বছর পরে যে-সব ভাষাতাত্ত্বিক পরিশ্রম ক'রবেন, তাঁদের জন্তে অনেক উপযোগী মাল-মশলা বেশ ভালো ক'রেই প্রস্তুত হ'য়ে থাকছে। বাঙলা সন ১৫৪২ বা ১৭৪২ সালে ভাষাতত্ত্ব বা উচ্চারণতত্ত্ব-রসিকেরা. এমন কি কাব্যরস-রসিকেরাও, অক্লেশে রবীক্রনাথের গান তাঁরই গলায় রেকর্ডে শুনতে পাবেন; ভবিষ্যদ্বংশীয়দের প্রতি দৃষ্টি রেখে' ইউরোপের কোথাও কোথাও ভাষাতত্ত্ব সংগ্রহাগারে এই রকম সব রেকর্ড রক্ষিত হ'ছে। আমরা ষদি চণ্ডীদাসের মুখের গানের রেকর্ড পেতৃম,—যদি বুদ্ধদেবের সময়ে গ্রামোফোনের রেওয়াজ থাক্ত, আর যদি তাঁর হ'-একটা উপদেশ তাঁরই ভাষায়, তাঁরই কঠে ভন্তে পেতৃম! বৈদিক ঋষিদের বেদ-গান তেমনি ক'রে যদি শোন্বার উপায়

থাক্ত! এ কথাগুলি পঞ্চানন্দা চঙে অশ্রদ্ধা-মিশ্রিত রহস্তের ভাবে ব'ল্ছি না—মামি থালি উদাহরণ-স্বরূপে এই কথাটা দেখাবার জন্তেই ব'ল্ছিল্ম যে, অল্প-স্বল্ল সাহিত্যের উপর নির্ভর ক'রে আমরা যে যুগের ভাষা আলোচনা করি, আমাদের সেই আলোচনা সেই যুগের ভাষার স্বরূপটা কত্টুকুই বা দেখাতে সমর্থ হয়। ভারতীয় আর্যভাষার ইতিহাসে আবার দেখি যে, বহু স্থলে শতান্দার পর শতান্দা জ্ডে' এই সাহিত্যের সাক্ষ্য-টুকুও অপ্রাপ্য বা ছম্মাপ্য। বাঙলা ভাষার প্রাচান ইতিহাস আলোচনা ক'র্তে সেলে, বস্তর অভাব-জনিত এই অম্ববিধাটুকু আমাদের পদে পদে বাধা দেয়।

বছর আগে এই ভাষার কি অবহা ছিল, তা' আমরা তথনকার সাহিত্য থেকে কতকটা বৃঝতে পারি। তথন হ'-একখানা শিরীকরণও লেখা হ'রেছে, তা পেকে আমরা কিছু কিছু খবর পাই, আর বৃঝতে পারি যে, সাধু-ভাষা, চল্তি-ভাষা, প্রাদেশিক-ভাষা প্রভৃতি নানারূপে বছরপী হ'রে তথন বাঙলা ভাষা প্রকটিত ছিল। তার পূর্বের যুগের বাঙলার নিদর্শন কেবল তখনকার রচিত সাহিত্যেই পাই; বাঙলা ব্যাকরণ তথন লেখা হয়নি, তাই তার সাহাষ্য আর মেলে নালি)>২৭৮ এটাকে বাঙলা ভাষা প্রথম ছাপার অক্ষরে ওঠে, কিন্তু এগ্রীষ্টা আঠারো শ' সাল পেরিয়ে' তবে ছাপাখানার দারা বাঙলা ভাষা আর বাঙলা সাহিত্যে এক যুগান্তর উপন্থিত হয়। আঠারো শ' এটাকের পূর্বে বাঙলা সাহিত্য হাতের লেখা পুঁথিতেই নিবদ্ধ ছিল (১৯) প্রি পাওয়া ষায়; তার

থেকে ওই ছ' শ' বছরের বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'বতে পারা যায়। 🖊 আর ওই হু' শ' বছরের আগেকার সময়ের, অর্থাৎ-কিনা যোলো শ' খ্রীষ্টান্দের পূর্বেকারও ভাষার সম্বন্ধে, এই সব পুঁথি থেকেই কতকটা অনুমান ক'র্ভে পারি, কারণ যোলো শ'র আগে রচা অনেক বই যোলো শ'র পরে নকল করা হ'য়েছে; এই সৰ নকলে একট্ৰ-আধট্ট (কোথাও বা অনেকথানি) মূল থেকে ব'দলে গেলেও, পুরানো ভাষা অনেকটা পাওয়া যায়। কিন্তু বই লেখার ২৷৩ শ' বছর পরে নকল-করা তার যে পু'থি পাওয়া যায়, দে পুঁথি থেকে, মূল রচনার কালের ভাষার যথার্থ অবস্থা সব সময় বোঝা যায় না, কারণ যারা নকল ক'রুত তারা ত' আর ভাষাতাত্তিক ছিল না, যে অবিকল নকল কর্বার চেষ্টা ক'রবে; আর সে ইচ্ছা থাক্লেও তারা মাত্র্য ছিল, কল ছিল না-তাদের নকলে সময়ে-সময়ে ভূল-চুক হ'ত, আর শব্দ আর প্রত্যায়ের পুরানো রূপ ঠিক থাক্ত না, ব'দ্লে যেত'; ফলে অবখ্র ভাষা, নকলের যুগের লোকের পক্ষে স্থপাঠ্য হ'য়ে যেত' ৷ কাজেই ষে সময়ের বই, সেই সময়ের পুঁথি হওয়া অভ্যস্ত আবশ্রক। জলের দেশ বাঙলা—কাগজ সহজেই প'চে যায়, তালপাতার কালির দাগ ধুয়ে' মুছে' বায়; তা' ছাড়া উইয়ের উৎপাত আছে, ঘর পোড়া আছে, বন্তা আছে, আর আছে অক্ত বা অক্ষম লোকের ষত্নের অভাব। খুব পুরাতন পুঁথি এই কারণে মেলা হর্ষট। বোলো শ' ঐাষ্টাব্দের পূর্বের বাঙলা পুঁথি থুবই কম পাওয়া যায়। যে হ'-চার থানি পাওয়া যায়, ভাষার আলোচনার পক্ষে <u>रम्खनित मना थवह त्व</u>नी / <u>भर्तात्वा में औष्टीरम्</u>त्र व्यारा लथा বাঙলা পুঁথি অপ্রাপ্য ব'ল্লেই হয়।) স্তরাং পনেরো শ' সালের

चार्लिकात वाढनात अक्रम जानवात जल्म, भत्रवर्जी कारनत चर्थाए ১৬।১৭ वा ১৮ मा नारनत मिरक नकन-कता ১৫ मा औद्वीरसद আগেকার কবিদের লেখা বই-ই একমাত্র অবলম্বন। অমুমান হয় যে চণ্ডীদাস খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের শেষ-পাদে জীবিত ছিলেন. তিনি হ'ছেন পুরাতন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবি। তাঁর হ'-এক শ' বছর পূর্বেও বাঙলায় কবি ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায়। চণ্ডীদাদের পরে হ'চ্ছেন ক্লুভিবাস, বিজয়গুপ্ত, মালাধর বস্তু, শ্রীকরণ নন্দী প্রভৃতি। এঁরা সকলেই ১৫৫০-এর আগেকার लाक। किन्न अँ एन प्रमायत श्रुं थि त्रहे-भतवर्जी विकृष् পুঁ পিই এঁদের সম্বন্ধে একমাত্র অবশ্বন। স্থতরাং বাঙলা ভাষার গতি আলোচনা ক'রতে গেলে এই কথাটাই সব প্রথম আমাদের চোখে খোঁচা দেয় যে, ১৬০০ সালের পূর্বেকার ভাষার খাঁটি নিদর্শনের একাস্ত অভাব। বস্তকে অবলম্বন ক'রেই ইতিহাস গ'ড়ে ওঠে। এখানে এই বস্তুর দৈন্তটা কেবলমাত্র জন্ননা-কল্পনার প্রশ্রেয় দেয়, স্পবস্থাটী সত্য-সত্য কি ছিল তা জানতে দেয় না। বাঙলা সাহিত্যের পারম্পর্য বা ইতিহাস খ্রীষ্টার ১৩ শ' বা তার আগে গেলেও, ১৬ শ' সালের আগেকার যুগের বাঙলা ভাষার অবিসংবাদিত নমুনা পাওয়া যায় না। জাতীয় গৌরবের অমুভূতিতে পূর্ণ ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে এরূপ অবস্থা বিশেষ আত্মপ্রসাদ-জনক বা আশাপ্রদ নয়।

(8)

তারপর, বাঙলা সাহিত্যের উৎপত্তি আর বিকাশ যে কবে হ'রেছিল, সে সম্বন্ধে কোনও স্পষ্ট কথা বা কিংবদন্তী আমাদের সাহিত্যে নেই। চণ্ডীদাসের পূর্বে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪ শতকের চতুর্থ পাদের পূর্বে, সবই অন্ধতমিম্রাচ্ছন্ন। তার পূর্বে অবশ্র বাঙালী গান বাঁধুত, কাব্য লিখত, কিন্তু সে সব গান আর কাব্য লোপ পেয়ে' গিয়েছে। পরবর্তী সাহিত্যে ছ'-একটা নাম পাওয়া यात्र माळ-- त्यमन मधुत्रछहे, काना हतिनछ, मानिकनछ। হ'তে পারে এঁরা চণ্ডীদাসের আগেকার লোক, কিন্তু এঁদের সময়ের ভাষার নিদর্শন নেই, এঁরা যে কত প্রাচীন তার কোনও প্রমাণ নেই। বেহুলা-লখিন্দরের কথা, লাউদেনের কথা, গোপীচাঁদের কথা, কালকেতু-ধনপতি-শ্রীমস্তের কথা,—এগুলি বাঙলার নিজস্ব সম্পত্তি; রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের মতন এগুলি স্থপ্রাচীন উত্তর-ভারতীয় হিন্দু-জগতের কাছ থেকে পৈতৃক রিক্থ হিসেবে প্রাপ্ত সম্পদ্ নয়। দেখছি যে, চণ্ডীদাসের পরে এই সব কাহিনীকে আশ্রয় ক'রে বাঙলা সাহিত্যের গৌরব-স্বরূপ কতকগুলি বড়ো বড়ো কাব্য লেখা হ'য়েছে। এই কাব্যগুলির আদি-রূপ বা কাঠামো নিশ্চয়ই চণ্ডীদাদের পূর্বে বিভ্যমান ছিল; —কিন্তু এটা একটা প্রমাণ-সাপেক অমুমান মাত্র। নিদর্শনের অভাবে, চণ্ডীদাদের পূর্বেকার সাহিত্যের সম্বন্ধে আমাদের অজ্ঞতা অবশুস্তাবী। কেউ কেউ অতি আধুনিক বাঙলা গান আর ছড়া কিছু-কিছু সংগ্রহ ক'রে সেই যুগে নিয়ে' গিয়ে' একটা কালনিক বৌদ্ধ-যুগ খাড়া ক'রে বাঙ্গা সাহিত্যের ইতিহাস গ'ড়তে চেষ্টা ক'রেছেন, কিন্তু ঐ কাল্লনিক যুগের লেথক, বই, সন-ভারিখ, এমন কি 'ঐতিহাসিক' ব্যক্তি ক'টাও নিতান্তই কাল্পনিক।

বাঙলা ভাষার ইতিহাস আলোচনার এই যে অবস্থা—অর্থাৎ ১৬ শ' বা ১৫৫০ খ্রীষ্টান্দের পূর্বের পুঁথির অভাব,—বাধ্য হ'৫ে

বছদিন ধ'রে আমাদের এই অবস্থাতেই আটকে থাকতে হ'য়েছিল; অথবা কল্পনা দিয়ে তার আগেকার ফাঁক পূরিয়ে' নেবার 'ঐতিহাসিক' আর 'সাহিত্যিক' অনুসন্ধান চ'লছিল। কিন্ত বাঙলা ভাষা আর সাহিতোর পর্য সৌভাগ্যের ফলে আজ বছর কুড়ি হ'ল হ'থানি বই আবিষ্কৃত আর প্রকাশিত হ'য়েছে, যেু) ুছু'খানিতে আমরা ১৫ শু' গ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেকার বাঙলার খুব মূল্যবান্ নিদর্শন পেয়েছি। এই বই ছ'থানি হ'চেছ, [১] চণ্ডীদানের প্রীক্লফকীতন, আর [২] প্রাচীন বাঙলা চ্যাপদ। প্রথমথানি শ্রীযুক্ত বসস্তরঞ্জন রায় আবিষ্কার করেন; গাঁকুড়া জেলার এক গ্রামে, গোয়াল-ঘরের মাচার উপরে একটী ধামার ভিতরে আর পাঁচখানা বাজে পুঁথির সঙ্গে এই অমূল্য জিনিমটা ছিল। /বসস্ত-ৰাবুকে প্ৰাচীন বাঙ্লা সাহিত্যের ঘুণ বলা হ'য়েছে, এটা তাঁর ষধায়থ বর্ণনা, এ বিষয়ে তাঁর সমকক বাঙ্গা দেশে বিতীয় ব্যক্তি আছেন ব'লে তো জানি না। তিনি সাহিত্য-পরিষদের পু ধি-শালার কর্তা ছিলেন, তাঁর আবিষ্কৃত এই বইখানি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ থেকে প্রকাশ করা হ'য়েছে। পুঁথিখানির অক্ষর দেখে প্রাচীন-লিপি-বিৎ স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় স্থির ক'রেছেন যে, এখানি ১৩৫০ থেকে ১৪০০ সালের মধ্যে লেখা। বাঙলা ভাষার এমন প্রাচীন পুঁথি আর নেই/ হ'-একজন স্থপণ্ডিত সাহিত্যিক এক্লিফকীর্তনের প্রাচীনত্ব-স্থন্ধে সন্দিহান হ'য়ে প্রতিকৃল মত দিয়েছেন; কিন্তু তাঁদের সংশয় অমূলক ব'লে আমার মনে হয়। বইথানির ভাষা খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রে আমার এই ধ্রুব বিখাস দাঁডিয়েছে যে. এর ভাষা ১৪০০ বা ১৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের এ-দিকের কিছতেই হ'তে পারে না।

🔻 🎒 कृष्णकीर्धन वीकृष्णद्र दृन्गायननीना-विषयक कारा। कवि নিজেকে বাসনীর সেবক বড়ু চণ্ডীদাস ব'লে ভণিতায় উল্লেখ ক'রেছেন। চণ্ডীদাসের প্রচলিত পদের মধ্যে মাত্র ছ'-একটীর সঙ্গে এর পদের পূরা মিল পাওয়া ষায়। ভাষা- বা ভাব-গত মিলের ঝন্ধার আরও কতকগুলি পদে আছে। এর ভাষা সাধারণতো চণ্ডীদাসের প্রকাশিত পদাবলীর ভাষার সঙ্গে মেলে না। কিন্তু সেটা স্বাভাবিক, কারণ মুখে গীত হওয়ায় আর নিরস্কুশ আর সাধারণতো অধিশিক্ষিত আঁথরিয়া বা নকল-নবীশের হাতে প'ড়ে, মূল কবির ভাষা এই ৪।৫ শ' বছরের মধ্যে যে ব'দলে যাবে তা নি:সংশয়। কেউ-কেউ বলেন, শ্রীক্লফকীর্তনের লেখক চণ্ডীদাস আর পদাবলীর চণ্ডীদাস হ'জন আলাদা কবি. এক লোক নন: আবার কারো মতে হই-এর বেশী চণ্ডীদাস ছিলেন। এটা খুবই সম্ভব; কিন্তু এখন দে কথার আমানের কাজ নেই—কারণ আমরা ভাষার ইতিহাস আলোচনা ক'র্ছি, সাহিত্য নয়। এইটুকুই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট যে, এক্রিফকীর্তনে আমরা ১৪ শতকের লেখা মূল পুঁথি পাচিছ, এতে ঐ যুগের ভাষা—সাহিত্য বা গানের ভাষা—পাওয়া যাচ্ছে; যার-ই লেখা হোক না কেন'. ক্ষতি নেই। এই বই পাওয়ার ফলে, ১৫৫০ সাল থেকে আরও ১৫০।২০০ বছর আগেকার বাঙলা ভাষার দলিল মিল্ল, ভার ইতিহাসের বনিয়াদ আরও পাকা হ'ল। তারপর চর্যাপদের কথা ধরা যাক। ১৩২৩ সালে স্বর্গীয় মহা-মহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী নেপাল থেকে আনা চর্যাচর্য-বিনিশ্চর' নাম দেওয়া এক খানা প্র্থি, অন্ত তিন খানা প্রির সঙ্গে একতা ছাপিয়ে', বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ্ থেকে "হাজার বছরের পুরাণ বাঞ্চলা ভাষায় বৌদ্ধ গান ও দোহা" নাম দিয়ে

প্রকাশিত করেন / বাঙলা ভাষার আলোচনায় এই চারখানি পুঁথির মধ্যে 'চর্যাচর্যবিনিশ্চর'-এর বিশেষ স্থান আছে।--অভ্য তিনখানির ভাষা বাঙ্লা নয়, স্থুতরাং সেগুলির বিষয়ে এখানে এখন কিছু ব'ল্বো না। চর্যাচর্যবিনিশ্চয়ে গোটা পঞ্চাশেক গান আছে, এই গানগুলিকে 'চর্যা' বা 'চর্যাপদ' বা 'পদ' বলে, আর এগুলির ভাষাকে পুরানো বাঙলা ব'লতে হয়; আর এই গানগুলির উপর একটা সংস্কৃত টীকা আছে। গানগুলির বিষয় হ'চ্ছে, বৌদ্ধ সহজিয়া মতের অমুষ্ঠান আর সাধন—সব হেঁয়ালীর ভাবে লেখা, বাইরে এক রকম মানে, তার কোনও গভীর বা বোধগম্য অর্থ হয় না: ভিতরে দার্শনিক কথা বা সাধন-প্রক্রিয়ার কথা আছে। এর সন্ধান বাইরের লোক-যারা ঐ সাধন-পথের গুহুতত্ত্ব জানে না—তাদের পাওয়া কঠিন। বে পুঁথিতে চর্যাপদগুলি পাওয়া গিয়েছে, তার বয়স এক্রিঞ্কীর্তনের পুঁথির চেয়ে বেশী নয়: কিন্তু যে গানগুলি এতে রক্ষিত আছে, সেগুলির বয়স আরও প্রাচীন। \এই চর্যাপদগুলির ভাষা আলোচনা ক'রে আমার নিজের ধারণা এই হ'য়েছে যে, এই গানগুলি শ্রীক্লফর্ক তিনের চেয়ে অন্ততো দেড় শ' বছর আগে-কার :-- হ'- চারটা বিষয় থেকে অমুমান হয় যে, যারা এই গান লিখেছিলেন তাঁরা খ্রীষ্টীয় ৯৫০ থেকে ১২০০-র মধ্যে জীবিত ছিলেন। এতে সব চেয়ে প্রাচীন বাঙলার খানিকটা নিদর্শন পাচ্ছি / কিন্তু কোনও কোনও স্থল থেকে তর্ক উঠেছে. এই চর্যাপদগুলির ভাষা সত্যি-সত্যি বাঙলা কিনা। কিছু কাল হ'ল শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় 'বঙ্গবাণী' পত্রিকার নোতৃন ক'রে এই প্রশ্ন তুলেছিলেন, আর এর ভাষা যে বাঙলা নয়, সে

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা ২৫
পক্ষে তাঁর যুক্তি দেখিয়েছিলেন। তাঁর আপত্তির বিচার বা খণ্ডন
করা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর হবে না; তবে চর্যাপদের ভাষার
ব্যাক্তরণ আলোচনা ক'রে আমার নিজের নিশ্চিত মত এই
দাঁড়িয়েছে যে, এর ভাষা বাঙলা-ই বটে, কিন্তু কতকগুলি কারণে
এতে পশ্চিমা-অপলংশের হু'-চারটে রূপ এসে গিয়েছে,—তাতে
কিন্তু এর ভাষার 'বাঙলা-ত্ব' যায় না। হুর্যাপদ পাওয়ার ফলে
বাঙলা ভাষার আর একটা মূল্যবান্ দলিল বা'র হ'ল, বাঙলা
ভাষার বিকাশ আর গতি নিয়ে বিচার কর্বার উপযুক্ত বস্তু
মিল্ল—মোটামুটী খ্রীষ্ঠার ১০০০ সাল পর্যান্ত আমাদের ভাষা আর

( a )

সাহিত্যের প্রামাণিক নিদর্শন পাওয়া গেল।

এর পূর্বের যুগে কিন্তু বাঙলা ভাষা-সম্বন্ধে কোনও খবর আমরা পাই না। খ্রীষ্টায় ১০০০ সালের পূর্বে বাঙলাদেশের ভাষায় লেখা কোনও বই এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি। তখন অবশু বাঙলা ভাষা বা তার আদিম-রূপ হিসেবে একটা-কিছু বিগুমান ছিল,—কিন্তু সেই ভাষার কোনও নিদর্শন বড়ো-একটা পাছি না। আগে হিল্ফ্-আমলে রাজারা আর অগ্রাপ্ত বড়ো লোকেরা ব্রাহ্মণদের ভূমিদান ক'র্তেন। এই সব দান, দলিল ক'রে দান-পত্র ক'রে দেওয়া হ'ত। দলিল লেখা হ'ত তামার পাতে, অক্ষরগুলি খুদে' দেওয়া হ'ত, আর তাতে অনেক সময়ে তামায় ঢালা রাজার লাঞ্ছন বা চিহ্ন থাক্ত। এইরূপ দলিল বা তাম্রশাসন অনেক পাওয়া যায়। সব চেয়ে প্রাচীন তাম্রশাসন বাঙলাদেশে যা এ পর্যন্ত বেরিয়েছে সেটা

হ'চ্ছে উত্তর-বঙ্গে ধানাইদহে প্রাপ্ত গুপ্ত-সমাট কুমারগুপ্তের সময়ের; এর ভারিথ হ'চেছ খ্রীষ্টীয় ৪৩২-৪৩৩; এর পরে ধারাবাহিক ভাবে মুসলমান-যুগ পর্যন্ত, আর তার পরবর্ত্তী কালেরও অনেকগুলি ভাষ্রশাসন পাওয়া গিয়েছে; মুসলমান-পূর্বযুগের বাঙলাদেশের ইতিহাস রচনায় এই তামশাসনগুলি প্রধান সহায়। এখন, এই-সব দলিলে দানের ভূমির পরিমাণ, श्रास्त्र नाम, जात जमीत कोश्ली का ह्यू:भीमा निर्मण कता थाकि। চोहफीत वर्गना कत्वात ममन्न मार्य मार्य इ'-চातर्छ ক'রে তখনকার দিনে প্রচলিত জনসাধারণের ভাষার-অর্থাৎ বাঙলার প্রাকৃত ভাষার—নামও র'য়ে গিয়েছে।/ সেগুলিকে কোণাও কোণাও একটু মেজে-ঘ'ষে, ছই-একটা উপদৰ্গ বা প্ৰত্যয় তাদের আগে-পিছনে জুড়ে দিয়ে', বাহতো একটু সংস্কৃত ক'রে নেবার চেষ্টা করা হ'য়েছে: কিন্তু এই সাজের মধ্যে থেকেও তাদের প্রাকৃত রপটীকে বা'র করা প্রায়ই কঠিন হয় না। \ ১০০০ শ্রীষ্টাব্দের পূর্বকালের বাঙলাদেশের ভাষা আলোচনা কর্বার একটা সাধন হ'ছে এইরূপ কতকগুলি নাম। 'কণামোটকা' অর্থাৎ-কিনা কানামূড়া, 'রোহিত্তবাড়া' অর্থাৎ কুইবাড়া, 'नफ्र्डानी' वर्शर नाफ्राब्हान, 'हवरीशाम' वर्शर हरीगां, 'সাতকোপা' অর্থাৎ সাতকুপী, 'হড়ীগাক্ক' অর্থাৎ হাড়ীগাঙ্ প্রভৃতি নাম, ভাষাতত্ত্বের উপজীব্য হ'য়ে ওঠে। এই সব নাম থেকে বঝতে পারা যায় যে. গ্রীষ্টীয় ৪০০ থেকে ১০০০ পর্যস্ত এই সময়ের মধ্যে বাঙলাদেশে প্রাক্তন্তেণীর একটী ভাষা বলা হ'ত/ আর সেই ভাষার এমন বহুত শব্দ পাওয়া যায় যেগুলি এখনও আমরা ( অবশ্র একটু পরিবর্তিত রূপে ) আজকালকার বাঙলায়

ব্যবহার করি দ্বিশ্রাচীন বাঙলার এই সকল নদ-নদী-গ্রাম প্রভৃতির নাম বিশ্লেষণ ক'রে দেখ লে একটা বিষয় চোখে পড়ে; অনেক নামের ব্যাখ্যা সংস্কৃত বা কোন আর্যভাষা ধ'রে হয় না, — কি সংস্কৃত, কি প্রাকৃত, কেউ এখানে সাহায্য করে না; সেই সব নামের ব্যাখ্যার জন্ম আর্যভাষার গণ্ডীর বাইরে যেতে হয়—অনার্য জাবিড় আর কোলের ভাষার সাহায্য নিতে হয়। 'অবডাচৌবোল, দিজমকাজোলী, বাল্লহিট্টা, পিগুারবীটিজোটিকা, মোডালন্দী, আউহাগড়টী' প্রভৃতি নামের চেহারা কোনও আর্যভাষার নয়; আর 'পোল' বা 'বোল', 'জোটী', 'জোড়ী' বা 'জোলী', 'হিট্টা' বা 'ভিট্টা', 'গড়ড' বা 'গড়টী' প্রভৃতি কতক-শুলি শব্দ প্রাচীন অমুশাসনে প্রাপ্ত বাঙলাদেশের স্থানীয় নামের মধ্যে মেলে। এইগুলি খুব সম্ভব জাবিড় ভাষার শব্দ। জায়গার নামে এই সব অনার্য শব্দ দেখে, দেশে অনার্যদের বাস অমুমান ক'রলে কেউ ব'ল্বে না এটা কেবল কল্পনা মাত্র। পি

কিন্তু এই সব নাম তো ভাষার পূরো পরিচয় দেয় না; কাজেই বলা যেতে পারে যে, এপ্রিয় ১০০০ সালের পূর্বেকার বাঙলা ভাষার পরিচায়ক তেমন বিশেষ কিছু নেই। চর্গাপদ থেকে আমাদের গিয়ে ঠেক্তে হয় একেবারে মাগধী-প্রাক্ততে। সংস্কৃত নাটকে নিম্নশ্রেণীর লোকের মুখের কথা এই ভাষায় বলানো হ'ত। কিন্তু সংস্কৃত নাটক দেখে তো, মাগধী-প্রাক্তত বা অস্থান্থ প্রাক্তরে তারিখ নির্ণয় করা চলে না। বরক্রচি প্রাকৃত ভাষার যে ব্যাকরণ লেখেন, তাতে তিনি মাগধী-প্রাকৃতসম্বন্ধে হ'টো কথা ব'লে গিয়েছেন। বরক্রচি খুব সম্ভব কালিদাসেরই সমস্যাম্য্রিক ছিলেন; এপ্রিয় চতুর্থ-পঞ্চম শতানীর মধ্যে কোনও

সময়ে চক্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় \বিজ্ঞমান ছিলেন ব'লে মনে হয়। বরক্ষচি যে মাগধী-প্রাকৃত আলোচনা ক'রেছেন, সেটী হ'চ্ছে সাহিত্যে ব্যবহৃত ভাষা.—যে ভাষায় তথনকার দিনে মগধের লোকে কথাবাতী ব'লত, এরপ ভাষা নয়: বরং তার-ই ছই-একটা বৈশিষ্টাকে ধ'রে, গ'ডে-ভোলা, ব্যাকরণিয়াদের নিয়ম দিয়ে অষ্টপ্রষ্ঠে বাঁধা একটা ভাষা। যাই হোক, বররুচির সাহিত্যিক মাগধী, বা সংস্কৃত নাটকের মাগধী অন্ততো কতকটা কথিত মাগধীর উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই মাগধী ভাষা, বরক্ষচির আগে আর বররুচির পরেও, পূর্ব-ভারতে মগধে কাশী বিহার অঞ্চলে বলা হ'ত। আর খুব সম্ভব আমাদের বাঙলা-দেশে তথন যে আর্যভাষা প্রচলিত ছিল—সেই ভাষা ছিল এই মাগধী-ই। তখন অবশ্ৰ আমাদের এই বত্মান বাঙ্লা ভাষা, বা যে ভাষা প্রাচীন বাঙলা সাহিত্যে পাই, সে ভাষার উদ্ভব হয়নি। এই মাগধী-প্রাক্তের মধ্যে উচ্চারণ-গত একটা বিশেষত্ব ছিল, ষা এর দৌহিত্রী-স্থানীয় বাঙলা এথনও রক্ষা ক'রছে—সেটী হ'ছে ভাষার 'শ ষ স' স্থানে কেবল 'শ' ক্রীমাগধী-প্রাক্তের পূর্বে এই দেশের আর্যাভাষা যে অবস্থায় ছিল, ভার পরিচয় পাই অশোকের অফুশাসনে, খ্রী:-পূ: ভূতীয় শতকে। অশোকের অফুশাসনগুলি ভারতের নানাস্থানে পাওয়া গিরেছে। এগুলি প্রাকৃত ভাষায় লেখা। স্থানভেদে অশোকের অমুশাসনের ভাষায় পার্থক্য আছে -দেখা যায়। উত্তর-পশ্চিম-সীমান্তে শাহ বাজ গড়ী আর মানসেহরার পাহাড়ের অমুশাসনের ভাষা একরকম, আবার গুজরাটের গির্নার অফুশাসনে আর একরকম, আবার পূর্ব-ভারতের নানা স্থানের অফুশাসন একেবারে অন্তর্কমের প্রাক্ততে লেখা। অশোকের

পূর্ব-ভারতীয় অফুশাসনাবলীর ভাষা—ছ'-একটা খুঁটীনাটা বিষয়ে ছাড়া-পরবর্তী কালের বররুচি কর্তৃক বর্ণিত আর সংস্কৃত নাটকে ব্যবহৃত মাগধী-প্রাক্বতের সঙ্গে পূরোপুরি মেলে না। কিন্তু অশোকের পূর্বী-প্রাক্কতকে, মাগধী-প্রাক্ততের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ব'লে ধ'রে নিতে পারা যায়। কাজে-কাজেই, বাঙলা ভাষার মূল, মাগধী-প্রাক্বতের মধ্যে দিয়ে পূর্বী অশোক-অমুশাসনের ভাষার গেলে পাওয়া যায়। এই অশোকের পূর্বী-প্রাক্ততে অবশু বাঙলা ভাষার যে ভবিষ্যুৎ রূপ নিহিত আছে, সে রূপ তথনও প্রকট নয়, অপরিকুট মাত্র। বাঙলা ভাষা এই পূর্বী-প্রাক্ততের একটা বিকাশ, আর এই বিকাশ হ'তে হাজার বছরের উপর নেগেছিল। ্ বিশেষ-যুগের আগে পূর্ব-ভারতে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, তার আর নিদর্শন মেলে না; তবে তার সম্বন্ধে আমরা বৌদ্ধ পালি-সাহিত্য থেকে আর সংস্কৃত ত্রাহ্মণ-গ্রন্থ থেকে একটু-একটু স্থান্দাজ ক'রতে পারি 🖊 অশোক বা মৌর্যবংশের পূর্বে থুব সম্ভব বাঙলা-দেশে আর্যভাষার বিস্তার হয়নি। বুদ্ধদেবের সময়েও বোধ হয় মগধ আর চম্পার পূর্বদিকে আর্যভাষা আদেনি। বুদ্ধ-দেবের সময় হ'চ্ছে ব্রাহ্মণ-যুগের অবদান-কালে 🐧 এই সময়ে, অর্থাৎ খ্রী:-পূ: ৫০০-র দিকে, ভারতে কথিত আর্যভাষা দেশ-ভেদে তিনটী ভিন্ন রূপ ধারণ ক'রেছিল—[ ১ ] উদীচ্য, উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত আর পাঞ্জাবে বলা হ'ত; [২] মধ্য-দেশীয়, কুরু-পাঞ্চাল দেশে (এথনকার যুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম অংশে) বলা হ'ত; আর [ ৩ ] প্রাচ্য-কোশন, কাশী, মগধ, বিদেহে প্রচলিত ছিল। এই প্রাচ্য-আর্থই কালে অশোক-যুগের পূর্বী-প্রাক্তরের মধ্য দিয়ে মাগধী-প্রাক্ততে পরিবর্ত্তিত হয়। বুদ্ধদেবের কালের বা

তার আগেকার এই প্রাচ্য ভাষা, বৈদিক ভাষার একটা অর্বাচীন

বৈদিক সময় থেকে আর্যভাষা তা-হ'লে এই পথ ধ'রে চ'লে বাঙলা ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে; আমরা ঐ পথের সম্বন্ধে পর পর এই নির্দেশ পাচ্ছি:—

[>] ভারতে প্রথম আদে বৈদিক বা ঋগ্বেদের যুগের ভাষা; পাঞ্জাবে এই ভাষা প্রচলিত ছিল; ঝী:-পৃ: ১০০০-এর আগেকার কালের বৈদিক হক্তে এই ভাষার মাজিত সাহিত্যিক রূপ দেখি, আর এই ভাষার নানা কথিত রূপ সম্বন্ধে আভাস পাই ঋগ্বেদে, আর পরবর্তী অন্তান্ত বৈদিক গ্রন্থে।

হ ] তারপর আর্যভাষা পাঞ্চাব থেকে উত্তর-ভারতে, গঙ্গাযমুনার দেশে, যুক্ত-প্রদেশে, আর বিহার-অঞ্চলে প্রদারিত হ'ল,
খ্রীঃ-পৃঃ ১০০০ থেকে ৬০০-র মধ্যে। এই সময়ে বৈদিক ভাষার
ব্যাকরণের জটিলতা একটু সরল হ'তে শুরু ক'র্লে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে এই যুগের ভাষার সাহিত্যিক আর পশ্চম-অঞ্চলে কথিত
রূপের প্রচুর নিদর্শন পাই; আর পূর্ব-অঞ্চলের প্রাদেশিক কথিত
ভাষার সম্বন্ধে এই ব্রাহ্মণ-গ্রন্থগুলিতে কিছু-কিছু আভাস পাই;
ভা' থেকে বুঝ্তে পারা যায় যে, পূর্ব-অঞ্চলে যে আর্যভাষা
বলা হ'ত, প্রথমে তাতেই আদি-যুগের আর্যভাষার ভাঙন
ধরেছিল; প্রান্ধতের স্কৃষ্টি প্রথমে পূর্ব-দেশেই হয়। পূর্বদেশের এই প্রাচ্য ভাষার কোনও নিদর্শন পাই না, কিন্তু
বৈদিক ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ কতকগুলি প্রাচ্য ভাষার রীতি-অন্যমোদিত
শব্দ রক্ষিত হ'য়ে আছে—যথা, 'বিকট, ক্ষুল্ল, শিথিল, মল্ল, দণ্ড,
গিল্' প্রভৃতি।

- তি । এর পরে দেখি, প্রাচ্য-অঞ্চলের এই ভাষা, প্রোপুরি প্রাকৃত রূপ নিয়ে', হুই ভাগে বিভক্ত হ'রে গিয়েছে:—এক, পশ্চিম-থণ্ডের প্রাচ্য; আর হুই, পূর্ব-থণ্ডের প্রাচ্য—মগধে বলা হ'ত ব'লে ষেটার 'মাগধা' এই নাম দেওয়া হ'য়েছে। অশোকের অফুশাসনে এই পশ্চিমা-প্রাচ্যেরই নিদর্শন পাই। পূর্বী-প্রাচ্যের সঙ্গে পশ্চিমা-প্রাচ্যের তফাৎ থালি এই জায়গাটায় য়ে, পূর্বীতে সব জায়গায় তালব্য 'শ' ব্যবহার হ'ত, আর পশ্চিমে কিন্তু তালব্য 'শ'-র ব্যবহার ছিল না, তার জায়গায় দন্ত্য 'স'-র ব্যবহার ছিল। হ্য'-একটা ছোটো শিলা আর মুদ্রা-লেখে এই পূর্বী-প্রাচ্য বা মাগধা-প্রাচ্যের নিদর্শন পাই, এগুলি অশোক-মুগের; এগুলির মধ্যে ছোটনাগপুরের রামগড় পাহাড়ের 'স্তকুকা-লিপি' সব চেয়ে মূল্যবান্। থুব সম্ভব খ্রী:-পূ: চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে, মৌর্যদের কালে, এই পূর্বী-প্রাচ্য বাঙলাদেশে তার জড় গাড়তে সমর্থ হয়।
- [8] পরবর্তী কালের এই মাগধী প্রাক্তরে একটা সাহিত্যিক নিদর্শন পাই—সংস্কৃত নাটকে আর বরক্ষচির ব্যাকরণে। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকের মধ্যেই বাঙলাদেশে এই প্রাক্কতের মধ্যেই প্রসার হ'য়েছিল ব'লে অনুমান করা যায়।
- ি বি তারপর কয় শতাকী ধ'রে সব চুপ্-চাপ,—বাঙলা দেশে বা মগধে দেশভাষা চর্চার কোনও চিহ্ন নেই—ভাশ্রনামনের হ'-একটা নাম ছাড়া আর কিছুই মেলে না। এই সাত শ' বছর ধ'রে মাগধা-প্রাক্বত আস্তে-আস্তে ব'দ্লে যাছিল—বিহারী (ভোজপুরে' মৈথিল মগহা), বাঙলা, আসামী আর উড়িয়াতে ধারে ধারে পরিণত হ'ছিল।

[ • ] এর পরের ধাপে আমাদের একেবারে বাঙলা ভাষার সীমানার মধ্যে পৌছিয়ে' দিলে—>••• এটাব্দের দিকে, চর্যাপদের কালে, নবীন বাঙলা ভাষার উদন্ত হ'ল।

[ १ ] তারপরে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, তৃকীদের দারা ভারত আর বাঙলাদেশের আক্রমণ আর জয়—বাঙলার স্বাধীনতার নাশ। ছ' শ' বছর ধ'রে বাঙলা ভাষার কোনও থোঁজ-খবর নেই। বোধ হয় অশান্তি আর অরাজকতা তখন দেশব্যাপী হ'য়ে ছিল। তারপরে ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর চণ্ডীদাসের আবির্ভাব, আর বাঙলা সাহিত্যের নব জাগরণ। 'শ্রীকৃষ্ণকী তন' এই যুগের ভাষার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

[৮] ১৪০০-১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের বাঙলা ভাষা অনেকটা পরবর্তী যুগের পুঁথিতে রক্ষিত হ'য়ে আছে। তার পর থেকে বাঙলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ অবস্থা, পুঁথির আর অন্ত নেই। এই শতকের পর থেকে যখন চৈত্তভাদেবের প্রভাবে বাঙলায় বড়ো-দরের একটা সাহিত্য আর চিস্তা দাঁড়িয়ে' গেল, তখন থেকে বাঙলা ভাষার গতি পর্যবেক্ষণ করা অতি সোজা।

বাঙলা ভাষার ইতিহাসে কিন্ত যে ক'টা মন্ত ফাঁক থেকে বাচ্ছে, সেগুলো কিরূপে পূরণ ক'রে এই ইতিহাসকে আমরা গ'ড়ে তুল্তে পারি? ভাষার ক্রমিক বিবর্তন দেখাতে হ'লে সেগুলোকে টপ্কে' বা ডিঙিয়ে' তো যাওয়া যেতে পারে না, কারণ সে সমস্ত যুগের মধ্যে দিয়েও ভাষা-স্রোত অব্যাহত গতিতে চ'লে এসেছে।—এখানে তুলনা-মূলক পদ্ধতির সাহায্য আমাদের নিতে হবে। আগেই ব'লেছি যে, মাগধী-প্রাক্তের কাল প্রেক চর্যাপদের কাল, মোটামুটী এষ্টায় চতুর্থ শতক থেকে

বাঙলাভাষা আৰু বাঙালীক্ষা'তের গোডার কথা ৩৩

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক-এই সাত শ' বছরের বাঙ্গা ভাষার কোনও নিদর্শন বা অবশেষ নেই। / এই সাত শ' বছরের ইতিহাস তুলনা-মূলক পদ্ধতির দারা কিব্রপে পুনর্গঠিত ক'রতে পারা যায় প এই সাত শ' বছরের মধ্যে মাগধী-প্রাক্বত কোন ধারায় পরিবর্তিত হ'য়ে বাঙলার রূপ ধ'রে ব'সেছে १—সে সম্বন্ধে একট আভাস পেতে পারি, মাগধী-প্রাকৃতে সমকালীন আর ভার স্বস্থ-স্থানীয় শোরসেনী-প্রাক্বত কেমন ক'রে ধারে ধারে শোরসেনী-অপভংশের মধ্য দিয়ে হিন্দীতে রূপান্তরিত হ'রেছে/তাই দেখে'। শৌরসেনী-প্রাকৃত মথুরা-অঞ্চলে বলা হ'ত; বরক্ষচি এর বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন, আর সংস্কৃত নাটকেও এই প্রাক্তত যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যার। বরুক্চির ব্যাকরণ আর সংস্কৃত নাটকের শৌরসেনী, পরবর্তী যুগে ষষ্ঠ শতান্ধীর পর থেকে, পরিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অমুসারে অন্ত মৃতি গ্রহণ করে; আর, একটা স্থবৃহৎ গীভি-ও কাব্য-সাহিত্যে শৌরসেনীর এই অর্বাচীন অবস্থা আমরা দেখতে পাই। \পরবর্ত্তী যুগের এই শৌরুসেনীকে 'পৌরসেনী-অপভ্রংশ' বা থালি 'অপত্রংশ' বলা হয়। একদিকে প্রাকৃত আর অন্তদিকে। আধুনিক আর্যভাষা হিন্দী, শৌরসেনী-অপত্রংশ হ'ছে এই ছইরের সন্ধি-স্থল। শৌরসেনী-অপত্রংশ থাকায় বেশ পরিষার দেখতে পাওয়া যাছে যে কি রকম পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে প্রাকৃত আধুনিক ভাষায় পরিণত হ'ল। এখন, যদি মাগধী-প্রাকৃত আর প্রাচীন বাঙ্গার মধ্যে (শৌরসেনী-অপভ্রংশের মতন) উভরের সংযোগ-স্থল এক 'মাগধী-অপত্রংশ'র নিদর্শন পেতুম,---'মাগধী-অপভ্ৰংশ' নাম যাকে দেওৱা বেতে পারে এমন ভাষা ষদি কোন সাহিত্যকে অবলম্বন ক'রে থাকত, তা-হ'লে বাঙলার

উৎপত্তি নির্ধারণ কর্বার উপযোগী কতটা-না মাল্-মশলা আমাদের ছাতে আসত। কিন্তু হুর্ভাগ্যের বিষয়, তুর্কী-বিজয়ের পূর্বে সাত শ' বছর ধ'রে বাঙলাদেশের পণ্ডিতেরা দেশ-ভাষার দিকে নজর দেন নি, তাতে বিশেষ কিছু লেখেন নি, সব লিখেছেন দেব-ভাষা সংস্কৃতে:—আর চিক্ত বিনোদের জন্ম বা দেবতার আরাধনার জন্ম ভাষায় জন-সাধারণ যে গান কবিতা আর স্তোত্র প্রভৃতি নিশ্চয়ই লিখত, সেগুলি প্রায় সব লোপ পেয়েছে। ভাষার ইতিহাস আলোচনার যক্তি-অফুসারে, মাগধী-প্রাক্তত আর বাঙলা ভাষা, এই হুইয়ের সন্ধি-স্থল-স্বরূপ একটা মাঝের অবস্থা আমাদের ম্বাপিত ক'রতে হয়, আর তাকে 'শৌরসেনী-অপভ্রংশ'-র নজীরে 'মাগধী-অপত্রংশ' নাম দিতে হয়। আর যুক্তি-তর্ক আর ভাষা-তত্ত্বের নিয়ম খাটিয়ে' পৌর্বাপর্য বিচার ক'রে, এই মাঝের রকম ছিল, তা-ও আমাদের স্থির ক'রতে হবে। অবশু যাঁরা ভাষাতত্ত্বের আলোচনা করেন নি. তাঁদের চোখে এই ব্যাপারটা একট জটিল ঠেকবে,—কিন্তু এটা হ'ছে ভাষাতত্ত্বের সকল নিয়ম-কাত্মন বা হুত্র বা পদ্ধতির অমুমোদিত পথ। হুত্র যেখানে ছিল্ল, সেখানে বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে, ছিল্ল অংশকে একরকম পুনকজীবিত ক'রে নি'য়ে অবিচিহন যোগ বা বিকাশের গতি দেখাতে হবে।

বাঙলার বংশপীঠিকা তা-হ'লে দাঁড়াচ্ছে এই :—বৈদিক কণিত ভাষার রূপভেদ > প্রাচ্য-অঞ্চলের কণিত ভাষা > কণিত মাগধী-প্রাক্তত > মাগধী-অপভ্রংশ > প্রাচীন বাঙলা > মধ্যযুগের বাঙলা > সাধুনিক বাঙলা। বাঙলা ভাষার ইতিহাস চর্চা ক'র্ভে

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা ৩৫ হ'লে. এই কয় ধাপের প্রত্যেকটীর স্থান আর বৈশিষ্ট্য বেশ ক'রে বুঝে' নিয়ে' এদের সঙ্গে পরিচয় দরকার। মানসিক চিন্তার বিষয়ী-ভূত হ'লেও, ভাষা মুখ্যতো একটা প্রাক্ততিক বস্তু; আর প্রাকৃতিক বস্তুর মতো এর বিকাশ কার্য-কারণাত্মক নিয়ম ধ'রেই হয়ে'ছে. সে কথা আমাদের মনে রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে পূজামুপুজরূপে বল্বার স্থান এ নয়:—তবে বাঙলা ভাষার উৎপত্তির আর বিকাশের গতি দেখাবার জন্মে, রবান্দ্রনাথের কবিতা থেকে আধুনিক বাঙলার নিদর্শন হিসেবে হ'টী ছত্ত উদ্ধার ক'রে, বাঙলা ভাষার পূর্ব পূর্ব যুগে এই হুই ছত্তের প্রতিরূপ কি রকম ছিল, বা থাকা সম্ভব ছিল, তাই দেখ্বার প্রয়াস করা গেল। ছত্র ছ'টা সর্বজন-পরিচিত--'সোনার ভরী' কবিতা থেকে নেওয়া--'গান গেয়ে তরা বেয়ে কে আসে পারে. দেখে যেন মনে হয় চিনি উহারে।' আলোচনার স্থবিধার জন্তে, তৎসম বা সংস্কৃত শব্দ 'তরী'-কে বাদ দিয়ে তার জায়গায় নৌকা-বাচক ভদ্ভব শৃন্ধ 'না'-কে বসানো গেল; আর প্রাচীন রূপ 'উহারে'-কে বর্জন ক'রে আধুনিক 'ওরে'-কে নেওয়া হ'ল। (নীচে বাঙলার পূর্বেকার স্তর হিসাবে বে প্নর্গঠিত রূপ দেখানো হ'চ্ছে, তাতে কোনও পদের পূর্বে \* বা ভারকাচিষ্ণ দেখলে বুঝ্তে হবে যে, সেই পদ কোনও বইরে মেলে নি, কিন্তু ভাষাতত্ত্বিভার সাহায্যে সেই রক্ম পদের অন্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস ক'র্তে হয়—এই প্রকার সম্ভাব্য ব্লুপের স্মাধারের উপর পরবর্তী প্রয়োগ প্রতিষ্ঠিত।)

আধ্নিক বাঙলা 
গান্ গোরে না বেয়ে কে আসে পারে,
(গ্রীষ্টাক্ ১৯৬৬)

(মেখে যেন (জ্যানো) মনে হয়, চিনি ওরে।

গাৰ গায়া (গাইছা) নাও বায়া (ৰাইছা) কে আন্তে (আইসে) পারে, দেখ্যা (দেইখ্যা) •ক্ষেন্অ (কেন্হ, ক্ষেহেন) মনে হোএ, •চিনা (চিন্হীয়ে) •ওআরে মধ্যবুগের বাঙলা (আফুমানিক ১৫০০ খ্রীঃ (ওহারে)। গাণ গাহিআ নার বাহিআ কে আইশই •চিণ্হিষ্ট •ওহারহি। গাণ গাহিঅ নাৱঁ বাহিঅ •কই (•িক) আৱিশই পার্বাছ (পালছি), দেক্খিঅ • জইহণঁ (জইশণঁ) মণহি হোই, চিণ্হিঅই \*ওহঅরহি (\*ওহঅলহি) গাণং গাধিঅ (গাধিতা) নারং রাহিঅ (বাহিন্তা) \*কগে (•কএ, বা কে) আবিশদি • भागिष (भारत), মাগধী-প্রাকৃত দেক্থিঅ (দেক্থিতা) • বাদিশণং • মণ্ধি (আমুমানিক ২০০ খ্রীঃ হোদি (ভোদি), চিণ্হিঅদি • অমুশ্শ कलिश (= अमून्न कर्म)। গানং গাথেতা নাবং বাহেতা +ককে (কে) আবিশতি •পালধি (পালে). \*আদিবুগের প্রাচ্য-দেক্থিতা যাদিশং (\*যাদিশনং) \*মনধি
(মনসি) হোতি (ভোডি), চিণ্হিয়ডি প্রাকৃত (আনুমানিক ৫০০ খ্রী:-পূ:) অমুশ্ৰ কতে।

## বাঙলাভাষা আর বাঙালীব্রা'তের গোড়ার কথা ৩৭

কণ্য বৈদিকের রূপ-ভেদ ( = क:) আবিশতি \*পারধি ( = পারে ),
গানং গাধ্যিত্বা নাবং বাহয়িত্বা \*ককঃ
( = ক:) আবিশতি \*পারধি ( = পারে ),
\*দৃক্ষিত্বা ( = দৃষ্টা ) বাদৃশম্ \*মনোধি
(মনসি ) ভবতি, \*চিহ্নাতে অমুয়া ক্বতে
( = অসৌ অস্মাভির্ জ্ঞায়তে )।

এর পূর্বে, ঋগ্বেদের আগে, ভাষার যে-বে অবস্থা বা শুর ছিল, সেই প্রাক্-বৈদিক অবস্থা- বা শুর-গুলিকেও আমরা প্রাচীন ইরানীয়, গ্রাক, লাভিন, কেল্টিক, শ্লাব, আর জর্মানিক ইত্যাদির সাহায্যে পুনর্গঠিত ক'র্তে পারি।

সাধারণ ভাবে আমাদের ভাষার উৎপত্তি-সম্বন্ধে ছু'টো মোটা কথা ব'ল্ল্ম। এ-ছাড়া, বাঙালী শিক্ষিত জনের অবশ্র-জ্ঞাতব্য কতকগুলি বিষয় আছে,—বেমন থাটী বা বিশুদ্ধ বাঙলা ব'ল্লে কি বুঝ্তে হবে; বাঙলায় সংস্কৃতের স্থান কি প্রকারের, আর কতটা; বাঙলা ভাষার উপর অনার্য প্রভাব; মুসলমান আর বাঙলা ভাষা; বাঙলা ভাষার আধুনিক গতি আর তার ভবিয়াৎ-সম্বন্ধে আশা-আশহা;—এর প্রত্যেকটী নিয়েই অনেক কিছু বলা যায়, কিন্তু এখন সে সময় নেই। আমাদের ব্যক্তিগত আর জাতীয় জীবনের অনেকথানি এই ভাষাকে অবলম্বন ক'রে। যে-যে আলোচ্য বিষয়ের কথা আমি উল্লেশ্ব ক'র্লুম, সে সবশুলিরই গুরুত্ব শিক্ষিত বাঙালী মাত্রেই নিশ্চয়ই উপলব্ধি করেন! সে সম্বন্ধে কিছু বিচার ক'র্তে গেলে বা মত দিতে হ'লে, বাঙলা ভাষাতন্ধ আর বাঙলা ভাষার আলোচনার যে মূল্য আছে, সে-কথা সকলেই স্বীকার ক'রবেন।

( & )

এইবার অতি সংক্ষেপে বাঙালা জা'তের আর সভ্যতার উৎপত্তি-সম্বন্ধে গোটাকতক কথা ব'লে আমার প্রবন্ধ শেষ ক'রবো। নৃতৰ-বিছার সাহায্যে এ-সম্বন্ধে অমুসন্ধান চ'ল্ছে। কিন্ত<sup>্</sup>নৃতত্ত্ব-বিভা যে কালের কথা নিয়ে' আলোচনা ক'রছে, সেটা হ'ছে এক রকম প্রৈতিহাসিক কালের কথা: বাঙালী জা'তের স্ষ্টিতে এই কয়টা বিভিন্ন মূল জা'তের উপাদান নাকি এসেছে:— [ > ] নম্বা আর উচু-মাথা-ওয়ালা একটা জাতি—North Indian 'Arvan' Longheads: এই জা'তটাই হ'চ্চে আৰ্য-ভাষী জাতি. এই হ'ল অধিকাংশ নৃতত্ত্বিদের মত-পাঞ্চাবে, রাজপুতানায়, উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এই শ্রেণীর শারীরিক সংস্থানটা থুব বেশী পরিমাণে পাওয়া যায় :/কিন্তু বাঙলাদেশের ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের মধ্যে এইরূপ লম্বা-মাধা-ওয়ালা লোক বেশা মেলে না, অতি অল্প-স্বন্ধ যা কিছু পাওয়া যায় 🚉 [২] লম্বা আর নীচু-মাথা-ওয়ালা একটা জাত্তি—Youth Indian or Dravido-Munda Longheads: আধুনিক দক্ষিণ-ভারতের (তামিল দেশের) দ্রাবিড়-ভাষীরা, আর কোল-জাতীয় লোকেরা এই শ্রেণীতে পড়ে। বাঙলাদেশের তথাকথিত নিম শ্রেণীর মধ্যে এই-জাতীয় মস্তকাকৃতি বিশুদ্ধ ভাবে কিছু কিছু পাওয়া যায়। 🎢 [ ৩ ] গোল-মাথা-ওয়ালা একটা জাতি—Alpine Shortheads: এদের সরল নাক, মূথে দাড়ী-গোঁফের প্রাচুর্য; সিদ্ধদেশে, গুজুরাটে, মধ্য-ভারতে, কর্ণাটকে, অন্ত্রেও এদের বাস ছিল,-এইরূপ মন্তকারুতির লোক ওই সব দেশে এখনও (वनी क'रत रमथा यात्र; वांडनारमण धहेन्नभ लारकत्रे खाठ्यं

বাঙলাভাষা আৰু বাঙালীজ্ঞা'তের গোডার কথা ৩৯ तिनी. विर्मिष क'रत ভज्जािकत मस्य :— माधात्रण वांकािनी. (शाल-माथा-अवाला भाषा निष्या माथा-अवाला नव : ু এই গোল-মাধা-ওয়ালা জাতি আদিম অবস্থায়, বৈদিক যুগের পূর্বে, ভাষার আর সভ্যতায় কি ছিল তা এখনও জানা বায় নি.—আর এরা কবে. কোণা থেকে. ভারতবর্ষে এসেছিল. তা-ও জানা বায় নি; তবে এদের অমুরূপ গোল-মাধা-ওয়ালা জাতি ভারতের বাইরে বহু দেশে পাওয়া যায় 🗗 [8] \গোল-মাধা-ওয়ালা আর একটা জাতি-Mongolian Shorheads: এরা মোন্ধোল জাতীয় লোক, নাক চেপ্টা, গালের হাড় উঁচু, গোঁফ-দাড়া কম; উত্তর- আর পূর্ব-বঙ্গের বাঙালী क्रमभाधात्रात्र मर्था এই উপाদान दिनी क'रत পाख्या याष्ट्र। এই চার প্রকার জা'তের মিশ্রণে আধুনিক বাঙালী 🆊 এই চার জা'ত ছাড়া, দক্ষিণ ভারতের আর এশিয়ার অক্তান্ত ভূভাগের মতন, বাঙ্গাদেশে Negrito নিগ্ৰোবট বা Negrillo নিগ্ৰিল পর্যায়ের জাতির অন্তিত্ব-সন্থরে কোনও প্রমাণ মেলে না; ৰাঙাৰী জাতিতে এই উপাদান খুব সম্ভব নেই। Risley রিজ্লী-প্রমুখ হুই একজন নৃতত্ববিং মনে ক'র্তেন যে প্রধানতো [২] আর [৪]-এর সংমিত্রণ হওয়ায় গোল-মাথা-ওয়ালা বাঙালী জাতির উৎপত্তি। কিন্তু এই মত এখন সকলে

যাই হোক, উপরে নির্দিষ্ট এই চার মৌলিক জাতির সংযোগে বা সংমিশ্রণে আধুনিক বাঙলা-ভাষী জন-সমষ্টির উদ্ভব—এটা হ'চ্ছে মোটাম্টীভাবে নৃতত্ত্ববিভার আবিকার ∦্ এতে ভাষা- বা সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু বলা হ'ল না—খালি মান্তবের দেহের সমাবেশ নিমে'

যানেন না।

তার মৌলিক জা'ত দ্বির কর্বার প্রয়াসের উপর এই আবিকার প্রতিষ্ঠিত। [>]-শ্রেণীর লোকেরা-ই যে বৈদিক আর্যজ্ঞাষী,—
উত্তর-ভারতের পাঞ্জাবে রাজস্থানে যুক্ত-প্রদেশে আর্থুনিক ব্রাহ্মণ,
ক্ষত্রিয় প্রভৃতিদের পূর্ব-পুরুষ, এটা এখন একরকম সর্ববাদিসম্মতিক্রমে গৃহীত হ'য়েছে। কিন্তু বাঙালীর মধ্যে, এমন কি
উচ্চশ্রেণীর বাঙালীর মধ্যেও, এই শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাক্তত
অনেক কম—এটা একটা প্রণিধানযোগ্য বিষয়। [২]-শ্রেণীর
লোকেরা যে তামিল- আর কোল-ভাষী জাতিদের পূর্বপূরুষ,
এটাও মানা হয়। বাঙলাদেশে নিম্মশ্রেণীর লোকেদের মধ্যে
এইরূপ আকৃতি পাওয়া যায়, একথা আগেই ব'লেছি। [৪]শ্রেণীর লোকেরা, বাঙলা-ভাষা হ'য়ে বাঙালী জাতির অক্সাভূত
হবার পূর্বে, অস্ততো বেশীর ভাগ যে ভোট-চানা গোটার ভাষা
ব'ল্ত, সে বিষয়ে সন্দেহ কর্বার বিশেষ কিছু নেই।

খালি মুদ্ধল হ'চ্ছে [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের নিয়ে'। এদের ভাষা কি ছিল ? দ্রাবিড়, না কোল, না আর্থ, না ভোট-চীনা—না অধুনা-লুপ্ত আর কোনও ভাষা-গোন্ঠীর ভাষা ? ভারতে অধুনা বিছ্যমান এই চারিটী ভাষা-গোন্ঠীর মধ্যে, খুব সম্ভব কোল ভাষা সব চেয়ে আগোকার কাল থেকে ভারতবর্ষে বলা হ'ত, এইরূপ অমুমান হয়; দ্রাবিড় ভাষা তার পরে আদে; আর তার পরে আর্থ, আর ভোট-চীন। এই চারটী গোন্ঠী ব্যতিরেকে, পঞ্চম কোনও ভাষা-গোন্ঠীর অন্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রমাণ এখনও কিছু পাওয়া যায় নি। হয়-তো পরে পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু [৩]-শ্রেণীর Alpine Shortheads-দের ভাষা সম্বন্ধে এখন কি অমুমান করা যেতে পারে ? শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ

চন্দ মহাশয় তাঁর Indo-Arvan Race নামক অতি মৌলিক তথ্যপূর্ণ নৃতত্ত্ববিখ্যা-বিষয়ক বইয়ে অভিমত প্রকাশ ক'রেছেন (य, जामारनंत ि)-त्यनीत वह Alpine Shortheads-त्रा, ি ]-শ্রেণীর লোকেদের মত আর্যভাষী-ই ছিল: আর তাঁর এই মত বিদেশেরও নৃতত্ত্ববিং কেউ-কেউ গ্রহণও ক'রেছেন। কিন্ত এই মত সকলের মন:পুত হয় না। আমার মনে হয়—আর এ বিষয়ে নৃতত্ত্বিৎ পণ্ডিত কারো কারো মতও আমার অমুকূল—যে এই তি -শ্রেণীর লোকেরা নবাগত আর্য বা মোকোলদের ভাষা ব'ল্ত না।—সম্ভবতো ভারা দ্রাবিড় বা কোন ব'ল্ভ, কিংবা ভারা অধুনা-লুপ্ত অন্ত কোনও অনার্য্য ভাষা ব'লত। গঙ্গা ব'য়ে আর্য আর গাঙ্গের সভ্যতা ঐতিহাসিক যুগে (অর্থাৎ যে যুগের থবর মানুষের লেখা বইয়ে আমরা পাই সেই যুগে ) গঠিত আর পুষ্ট হ'বেছিল:--আর্যভাষা, উত্তর-ভারত অর্থাৎ এখনকার সংযুক্ত-প্রদেশ আর বিহার থেকে আগত বিশুদ্ধ বা মিশ্র [১]-শ্রেণার ওপনিবেশিকের মুখে বাঙলাদেশে প্রস্ত হবার পূর্বে, বাঙলাদেশে [২], [৩] আর [৪]-শ্রেণীর যে অধিবাসীরা বাস ক'র্ড, তারা যে আর্য-ভাষী ছিল না, এ কথা ব'ল্লে व्ययोक्टिक कथा वना द्य ना। वांडनात व्यविवामीत्मत्र मून উৎপত্তি যে ভিন্ন-ভিন্ন জাতি থেকেই হোকৃ, যতটুকু থবর আমাদের জানা গিয়েছে তা' থেকে তারা (উত্তর-ভারত থেকে আর্য-ভাষার আগমনের পূর্বে ) অনার্য-ভাষী ছিল ব'লেই অমুমান হয়। যে সব আর্থ-ভাষা লোক উত্তর-ভারত আর বিহার থেকে বাঙলায় আদে, তারা সকলেই বিশুদ্ধ [১]-শ্রেণীর লোক ছিল না-কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ বা ছত্রী বা পাঞ্জাবীদের

মতন তারা সকলেই লম্বা-মাধা-ওয়ালা লোক ছিল না, একথাও ব'লতে হয়। কারণ উত্তর-ভারত থেকে ভাষার আর্য কিন্ত উৎপত্তিতে অনাৰ্য বহু লোকও বাঙলাদেশে এসেছিল। সে যাই হোক-বাঙলাদেশে আর্য-ভাষার আগমনের পূর্বে, কোল আর ম্রাবিড়, আর উত্তর-পূর্ব-অঞ্চলে ভোট-চীন, এই তিন ভাষারই অন্তিত্বের প্রমাণ পাই-্গোল-মাণা Alpine Shorthead-দের মধ্যে অন্ত কোনও ভাষা ছিল কিনা কান্বার উপায় নেই। এটা অসম্ভব নয় যে তারা [১]-শ্রেণীর আর্যদের আসবার আগে, [২]-শ্রেণীর ভাষা কোল আর দ্রাবিড গ্রহণ ক'রেছিল: আর বাঙলা-দেশের প্রচলিত ভাষাঞ্জলির সমাবেশ, আর কোল, দ্রাবিড়, ভোট-চান ছাড়া অন্ত ভাষার অন্তিত্বের প্রমাণের অভাবে. [২]-শ্রেণীর লোকেরা, আর্যদের আগমনের কালে যে ভাষায় দ্রাবিড় আর কোল-ই ছিল, এই অমুমান মেনে নিতে প্রবৃত্তি হয়-এর বিরুদ্ধে অগু কোনও যুক্তি মনে লাগে না। সমস্ত উত্তর-ভারতময়—বাঙলাদেশকেও ধ'রে—দ্রাবিড়- আর কোল-ভাষী লোকেদের অবস্থানের পক্ষে প্রমাণ আর যুক্তি বিস্তর আছে ;— কিন্তু কোল-দ্রাবিড়ের বাইরে, আর ভোট-চানা ছাড়া, অন্ত কোনও অনার্য ভাষার বিভ্যানভা-সম্বন্ধে প্রমাণের আর যুক্তির একাম অভাব।

এখন এ বিষয়ে প্রাচীন সাহিত্য, ভাষাত্ত্ব আর ইতিহাস আমাদের কতটা সাহায্য করে দেখা যাক্।

আমাদের প্রাচীনতম বই বেদ থেকে আর্য, আর অনার্য, এই ছই বিশিষ্ট শ্রেণীর লোকের কথা জান্তে পারি। আধুনিক ভারতেও এই পার্থক্যটুকু প্রচ্ছের বা প্রকট অবস্থায় এখনও বিশ্বমান

আছে—দৈহিক গঠনে, বর্ণে, মানসিক প্রবণ্ডাতে, রীতি-নীতিতে, আর কচিৎ ভাষায়। বহু শতাবদী ধ'রে এই ছুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে পরস্পারের সঙ্গে মেলামেশা আর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে, মূল পার্থকাটুকু অনেকটা চ'লে গিয়ে হুই প্রকৃতি মিশে' নোতুন একটা প্রকৃতির সৃষ্টি হ'য়েছে, তা'তে চুই মূল উপাদানের পার্থক্য সহজে ধ'রতে পারা যায় না। আর্য আর অনার্য হ'চ্ছে টানা আর প'ড়েনের স্থতো. এই ছইয়ের ধোগে তৈরা হ'য়েছে আমাদের হিন্দু জাতি, ধর্ম আর সমাজের ধপ-ছায়া বস্ত্র। যারা ধর্ম আর স্বজাতি-প্রীতির সঙ্গে ইতিহাসকে মিশিয়ে ফেলেন, তারা ছাড়া আর সকলেই, আর্যেরা ভারতের বাইরে থেকে এসেছিলেন, এ কথা এখন মানেন। ভারতে আর্যদের আগমনের পূর্বে হ'টা বড়ো অনার্য জা'ত বাস ক'র্ত—জাবিড় আর কোল। আর্থেরা এল' পূর্ব-পারস্ত হ'য়ে ভারতবর্ষে—কোন্ দেশ থেকে তারা এল, তা' আমরা জানি না। তবে অন্ততো ভাষার আর সভাতার বারা তাদের জাতি, এমন সব জা'ত পাওয়া যায় পারস্তে, আর্মেনিয়ায় আর ইউরোপের প্রায় সর্ব্বত্র: কেউ (कडे अयुगान करतन, आपि आर्यातत वात्र हिन पिक्न-क्रयरप्रात्भः); কারো মতে জর্মানীতে; কেউ বা বলেন, লিথু আনিয়ায়; কেউ বা বলেন হঙ্গেরীতে :—আমাদের ছেলেবেলায় ইস্কুলের ইতিহাসে পড়া মধ্য-এশিয়াকে এখন অনেকেই মানেন না। সে যা হোক, আর্যেরা ভারতে এল', তাদের বৈদিক ভাষা, তাদের বেদের কবিতা, তাদের ধর্ম, তাদের সামাজিক বিধি-নিয়ম, আর তাদের প্রচণ্ড সংঘ-বদ্ধ শক্তি নিয়ে'। ভাদের কতক অংশ পারস্তেই র'য়ে গেল। ভারতে এসে' প্রথমটা পাঞ্জাবে তাদের বাস হ'ল।

দেশটা কিন্তু খালি ছিল না: এথানে স্থসভা 'দাস' বা দ্রাবিড় জা'ত বাস ক'র্ত; আর, তাদের তুলনায় বোধ হয় কিছু কম সভা, কোলেরাও ছিল,—সমস্ত দেশটা কুড়ে-ই ছিল। আর্যেরা আসতে, তারা সমন্ত্রমে দেশ ছেড়ে দিয়ে' চ'লে গেল না. মাতৃভূমি-রক্ষার জন্মে দাড়াল'। প্রথমটা আর্য-অনার্যের সংঘাত ঘ'টুল, আর এই সংঘাতে, পাঞ্জাবে আর্যেরাই জয়ী হ'ল, কিন্তু সিন্ধুদেশের স্থসভা অনার্যের কাছ থেকে (ভাষায় এরা কি ছিল এখনও তা' জানা যায় নি ) আর্যেরা এমনি বাধা পেলে যে তারা বহু শতাকী ধ'রে ওদিকে আর এগোলো না, প্র দিকে গঙ্গা-যমুনার দেশের দিকেই ছড়িয়ে' পড় বার চেষ্টা ক'রলে। আর্যেরা তো অনার্যদের দেশ দখল ক'রে তাদের উপর রাজা হ'য়ে ব'সল। যদিও অনার্যেরা একেবারে সমূলে উচ্ছেদ হ'ল না, তবু আর্যের তীব্র আক্রমণে তাদের জাতীয় সংহতি-শক্তির নাশ হ'ল। তারা সব বিষয়ে আর্যদের প্রভ ব'লে মেনে নিলে, তাদের ভাষা নিলে, তাদের ধর্ম নিলে। কিন্ত আর্যেরা ছিল সংখ্যায় কম, তারা নিজেরাও অনার্যের প্রতিবেশ-প্রভাব থেকে মুক্ত থাক্তে পারলে না। অনার্যের ধর্মের আর মনোভাবের প্রভাব ক্রমে আর্যদের মধ্যেও এল'। অনার্যদের ভাষার অনেক শব্দ আর্যেরা গোড়া থেকেই নিতে আরম্ভ ক'রেছিল। অনার্যেরা যথন দলে দলে আর্যের ভাষা গ্রহণ ক'রতে লাগ্ল, তখন তাদের মুখে আর্য-ভাষা স্বভাবতো-ই ব'দলে গেল; বিশুদ্ধ জাতু আর্যদের বাবহাত আর্য-ভাষাও অনার্যের বিকৃত আর্য-ভাষার ছোঁয়াচে প'ড়ে তার বিশুদ্ধি রাথতে পার্লে না।

ঋগ্বেদের যুগের পর আর্যেরা তাদের ভাষা নিয়ে' উত্তর-ভারতে বিহার পর্যস্ত ছড়িয়ে' প'ড় ।। এই সময়ে বেদের মন্ত্র-রচনার যুগের অবসান হ'ল, ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগ এল'। বেদের মন্ত্র-আলোচনা, যজ্ঞ-সংক্রান্ত সব খুঁটিনাটা আর দার্শনিক তত্ত্ব-আলোচনা আর প্রাচীন কিংবদন্তী নিয়ে' এই সব ব্রাহ্মণ-গ্রন্থ। পূর্ব-আফ্গানিস্থান থেকে বিহার পর্যস্ত, এই বিশাল ভূখণ্ডে ৰে সব দ্রাবিড় আর কোল লোক বাস ক'রভ, ভারা আর্য-ভাষা নিয়ে', আর্যদের পুরোহিত আর আর্য-ধর্ম মেনে নিয়ে', আর্য বা হিন্দু সমাজের অন্তভুক্তি হ'বে যায়। এই অনার্যদের রাজারা অনেক সময় ক্ষল্লিয়ত্বের দাবী ক'রত, আর সে দাবীও প্রায় গ্রাহ্ হ'ত,—ভাষা-সন্ধট আর ধর্ম-সন্ধট ষধন আর নেই, তখন আর কোনও ৰাধা ছিল না; আর এদের আগেকার ধর্মের পুরোহিত-বংশের লোকেরাও অনেক সময় ব্রাহ্মণত্ব নিয়ে' ব'স্ত। পূর্বদিকে আর্থ-ভাষা এগোতে লাগ্ল। কিন্তু থাঁটি আর্যদের সংখ্যা পূর্ব-দেশে কথনই প্রবন ছিল না—আর্যীক্তত অনার্যের দারা এই আর্যভাষা-প্রচারের কাজের খুব সাহাষ্য হ'রেছে। খাঁটি আর্য তার গান্ধার বা কেকয় বা মদ্র বা কুরু-পাঞ্চালের ঘরবাড়ী ছেড়ে, বিশেষ আবশুক না হ'লে পূব-দেশে আস্ত না। ব্রাহ্মণ-গ্রন্থের যুগের শেষ ভাগ নিয়ে' হ'চ্ছে আরণাক আর উপনিষদের যুগ, ভার পরই বৃদ্ধদেব আর মহাবীর-স্বামীর সময়। আরণ্যক আর উপনিষদের সময়ে বাঙলাদেশে আর্যদের আগমন হয় নি, আর वृष्टामारवेत मगाया ने ने विशेष ने विशेष ने विशेष ने विशेष ने विशेष ने विशेष निष्य नि এসে বসবাস করে, ভারা ঘরবাসী ক্রযাণ-ছাতীয় ছিল না, ভারা ছিল ষাযাবর বা ভবস্থরে: ভারা তাদের ঘোড়া-গোরু-ছাগল-ভেড়া নিরে'

ঘুরে' ঘুরে' বেড়াত'; পশ্চিমা ঘরবাসী চাষী আর্যেরা তাদের নাম দিয়েছিল 'ব্ৰাতা'। তারা অবশ্য আর্য-ভাষা ব'ল্ড, কিন্তু তাদের আর্য-ভাষা পাঞ্জাব আর কুরু-পাঞ্চাল-অঞ্চলের আর্যদের ভাষা থেকে উচ্চারণে কতক্টা আলাদা হ'য়ে গিয়েছিল; আর তাদের ধর্মও ছিল বৈদিক ধর্ম থেকে আলাদা—থুব সম্ভব তারা শিবের উপাসনা ক'র্ত, তারা বৈদিক যাগয়জ্ঞ হোম অগ্নিপুজা ইত্যাদি ক'র্ড না, আর ব্রাহ্মণ-পুরে:হিতকেও মান্ত না। বেদ-মার্গা পশ্চিমা আর্যেরা এই সব কারণে তাদের অবজ্ঞা ক'রত, আর ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে তাদের সম্বন্ধে নানান নিন্দার কথা লিখে' গিয়েছে। কিন্তু এরা ধে আর্য ছিল, আর আর্য-ভাষা ব'লত ( যদিও এদের উচ্চারণ ঠিক ছিল না ), ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এ কথা স্বীকার করা হ'য়েছে: আর বৈদিক আর্যেরা এদের শুদ্ধি ক'রে বেদমার্গী ক'রে নিত' খুব; -- যে অনুষ্ঠানের দ্বারা এরা বৈদিক দীকা নিত', সে অনুষ্ঠানের নাম ছিল 'ব্রাত্য-স্তোম'। থুব সম্ভব এই ব্রাত্যরা অনার্য দ্রাবিড় লোকদের সঙ্গে কতকটা মিশে' গিষেছিল। সে যুগের জাতি-ভেদের এত কড়াকড়ি নিয়ম ছিল না, আর ব্রাত্য আর্যেরা মধ্যদেশীয় আর্যদের দ্বারা স্বাক্তত বর্ণ-ভেদ মানভই না। এই ব্রাভ্য আর্যেরা বেদমার্গী আর্যদের আরে মগধ-অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়; আর এটা থুবই সম্ভব যে তারা বৈদিক ধর্ম গ্রহণ ক'ব্লেও, সে ধর্ম তাদের মধ্যে তেমন দৃঢ় হ'তে পারে নি। তাই বৈদিক ধর্মের যজ্ঞ-অন্তর্গানের বিরুদ্ধে যে তু'টা বড়ো ধর্ম-মত প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে উদ্ভূত হ'মেছিল,—বৌদ্ধ-মত चात्र टेकन-मज,--- म्हें इ'है। मज এहे मगध-अक्षानहें डेनिज हम्, আর প্রথমে এথানকার লোকেদের মধ্যেই প্রসার লাভ করে।

🍾 বুদ্ধদেবের সময়ের উত্তর-ভারতবর্ষের আর্গ্র জনপদ বা রাজ্যের নামের একটা তালিকা প্রাচীন পালি সাহিত্যে পাওয়া যায়; এই তালিকায় বাঙলাদেশের স্থান নেই। বুদ্ধদেবের পূর্বেকার ঐতরেয়-আরণাকের এক জায়গায় এ সম্বন্ধে এই ইঙ্গিত আছে যে বন্ধ- আর চেরপাদ-জাতীর লোকেরা মানুষ নয়. তারা পক্ষা বা পক্ষিকল ।। <sup>ম</sup>এই থেকে মনে ক'র্তে পারা যার বে. বাঙ্লার মতনই বগধ বা মগধও উক্ত আরণ্যক লেখার সময়ে আর্যদের দ্বারা অধ্যুষিত হয় নি; ২এই জাতীয় লোকের প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ ক'রেই এদের 'বয়াংসি' বা পাখী বলা হ'য়েছে। ১ বৃদ্ধদেবের পরেকার বৌধায়ন-ধর্মস্ত্রে ম্পষ্ট বলা হ'মেছে বে, উত্তর-ভারতের আর্য ব্রাহ্মণ, বাঙলাদেশে এলে পরে তাঁকে স্বদেশে ফিরে' প্রায়শ্চিত্ত ক'র্তে হবে 🔑 অনার্য দেশ ব'লে বাঙলার প্রতি উত্তর-ভারতের আর্যেরা এমনি বিরূপ ছিল। এ দেশের সম্বন্ধে (তথনকার দিনে তারা পশ্চিম-বন্ধকেই ভালো রকম জান্ত, তাই পশ্চিম-বঙ্গের কথাই তারা ব'লে গিয়েছে) আর একটা বদ্-নাম এই ছিল মে, এথানকার লোকেরা ভারী রূচ আর অভদ্র 🖓 জৈনদের প্রাচীন বইয়ে মহাবীর-স্বামীর সম্বন্ধে বলা হ'রেছে বে, তিনি 'লাঢ়' আর 'স্থব্ভ' দেশে অর্থাৎ রাঢ় আর স্থন্ধ দেশে (অর্থাৎ পশ্চিম-বাঙ্গালায়) গিয়েছিলেন, কিন্তু সেথানকার লোকেরা গ্রার উপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছিল 🗹 🖊 🛠 🕤 আমার মনে হয়, সমার্ঘেরাই সব প্রথম বাঙলা জয় ক'রে আর্যাবর্তের সঙ্গে বাঙলার স্থাড় বন্ধন স্থাপন করেন। মৌর্য যুগ থেকেই মগধের রাজকর্মচারী, সৈনিক, বেণে, ব্রাহ্মণ,

इंग्रे

শ্রমণ আর সাধারণ ঔপনিবেশিকেরা বাঙলাদেশে এদে ৰসবাস ক'রতে থাকে, আর তাদের দ্বারাই মগথের আর্থ-ভাষা বাঙলাদেশে আনীত আর স্থাপিত হয় ী তার আগে হয়-তো ত' চার জন ব্যবসায়ী বা বৌদ্ধর্ম-প্রচারক বা অন্ত শ্রেণীর লোক, আর্য-ভাষী পশ্চিম-দেশ থেকে অনার্য বাঙলায় যাওয়া-আসা ক'রত, কিন্তু মৌর্যদের বিজয়ের ফলে রাজশক্তির প্রভাব-দারাই আর্য-ভাষা বাঙ্গাদেশে প্রচারিত হয়—তার আর্গে বাঙলাদেশের স্থায়া বাসিন্দা কেউ আর্য-ভাষা ব'লত ব'লে বোধ হয় না। (দেশে নানা দ্রাবিড়- আর কোল-জাতীয় লোকের ৰাস ছিল, তাদের নিজ নিজ ভাষা, ধর্ম, আচার-ব্যবহার, সভাতা, त्रीं छि-नोछि, नवरे छिन। व्यवश्च, सोर्य-विकायत व्यार्ग (थरकरे, স্থসভা, সমূদ্ধ, আর্য-ভাষী প্রতিবেশী মগধের আর্য-ভাষার প্রভাব বাঙ্কার অনার্যদের উপর অল্ল-স্বন্ধ এসে থাক্তে পারে; কিন্ত দেশের জনসাধারণের কথা দূরে পাকৃ, অভিজাত শ্রেণীর মধ্যেও আর্য-ভাষা অত' আগে. অর্থাৎ মৌর্যদের আগে, গুইাত হ'মেছিল কিনা জানা যায় না৷ এখানে আপত্তি উঠুতে পারে বে, তা-হ'লে বাঙলাদেশের সিংহবাত রাজার ছেলে विकामिः कि क'रत 'रिनात नंका कतिन कत्र' ? विकास-जिश्हा मकीएम् व वश्मधातवार **ा** जिश्हानी **छावा वरन.** जात नि:श्नी इ'तक वार्य-ভाषा: **छा-इ'तन, विकाश**निःश भनन-वतन বাঙলা থেকে গিয়ে' পাকলে, তারা বাঙলাদেশ থেকেই তো আৰ্যভাষা নিমে' গিয়েছিল ? বিজয়সিংহ বাঙলাদেশ থেকে গিয়ে' থাক্লে, মৌর্য যুগের আগে থেকেই এ দেশে আর্য-ভাষার অন্তিত্ব প্রমাণিত হ'যে বার বটে। কিন্তু বিজয়সিংহ বাঙলাব বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা

লোক ছিলেন না; এ কথা গুনে অনেক বাঙালী চ'টে বাবেন, বা হৃঃখিত হবেন 🌓 শৈকস্ক 'দীপরংস' আর 'মহারংস' ব'লে পালি ভাষায় দেখা সিংহলের যে হুইখানি প্রাচীন ইভিহাসে আমরা বিজয়সিংহের কথা পড়ি, সে হ'টা আলোচনা ক'র্লে, বিজয়সিংহ যে গুজরাটের লোক ছিলেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। পালি বই-অনুসারে বিজয়সিংহ হ'চ্ছেন 'লাল' 'লালু' বা 'লাড' দেশের রাজার ছেলে; এই 'লালু' (লাক্ত) বাঙলার 'রাঢ়' বা 'লাঢ়' নয়— এ হ'ছেছ গুৰুৱাট, যার এক প্রাচীন নাম ছিল 'লাট' বা 'লাড়' টু্মু'দীপরংস' আর 'মহারংস'-র মতে, বিজয়সিংহ লঙ্কায় যাবার সময় 'ভক্কচ্চ' আর 'হুপ্লারক' বন্দর হ'টা ছুঁয়ে বাচেছন; এই তুই বন্দর এখনও শুজুরাট-অঞ্চলে বিভ্যান, এদের এখনকার নাম হ'চেছ 'ভরোচ' আর 'সোপার' (ঁ)মার সিংহলী ভাষা অমুশীলন ক'রে জরমান বিদ্বান Geiger গাইগার সাহেব দেখিয়েছেন যে, পশ্চিম-ভারতের প্রাক্বত ভাষার সঙ্গে এর ষোগ আছে, মাগধী ভাষার সঙ্গে নয়। সিংহলীর সঙ্গে গুজরাট আর মহারাষ্ট্র-অঞ্চলের ভাষার তার রকম যোগ আছে, সে রকম যোগ বাঙলার সঙ্গে বে নেই,—তার সম্বন্ধে আমি একটা প্রমাণ পেয়েছি 👸 🌶 শুধুনিক ভারতীয় আর্য আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'প্রভিন্ধনি' বা 'অমুকার' শব্দের দীভি আছে। /কোনও শব্দের ছারা প্রকাশিত ভাবের অমুরূপ বা সংশ্লিষ্ট ভাব প্রকাশ ক'র্ডে হ'লে, আধুনিক আৰ্য আর জাবিড় ভাষাগুলিতে সেই শব্দটাকে আংশিকভাবে হিত্ ক'রে বলা হয়, তার আছ ধ্বনিটার বদলে অস্ত একটা ধ্বনি বসিমে' বলা হয় : (যেমন—বাঙলার 'মোড়া-টোড়া' মৈথিলীতে 'ৰোৱা-ভোৱা', হিন্দীতে 'ৰোড়া-উড়া', গুৰুৱাটীতে

'ৰোড়ো-বোড়ো', মারহাট্টীতে 'ঘোড়া-বিড়া' ঠিতামিলে 'কুভিব্র-কিতিরৈ' ইত্যাদি। দেখা যায় যে বাঙলা ভাষায় (অন্ততো পশ্চিম-বঙ্গের ভাষায়) মল ধ্বনিটার স্থানে ব্যবহৃত নোতুন ধ্বনিটা হ'চ্ছে 'ট', মৈথিলীতে 'ত', হিন্দিতে 'উ', গুজরাটাতে 'ব', মারহাট্টীতে 'বি', আর দ্রাবিড় ভাষাগুলিতে 'কি', বা 'ক' বা 'গ': আর ওদিকে সিংহলীতে দেখা যায় যে এইরূপ স্থলে 'ব' বাবজত হয়, গুজুরাটী-মারহাটুীর মতন:—বাঙ্লার মতন 'ট' বা মৈথিলীর মতন 'ত' অথবা হিন্দীর মতন 'উ' নয়; য়েমন, সিংহলী 'অশ্বয়-বশ্বয়'--বাঙলা 'অশ্ব-টশ্ব'; সিংহলী 'দৎ-বৎ'--বাঙলা 'দাত-টাত'; কিন্তু গুজরাটা 'দাত-বাত', মারহাট্টী 'দাঁত-বিভ'। এই বিষয়ে সিংহলীর সঙ্গে পশ্চিম-ভারতের ভাষার আশ্চর্য্য মিল দেখা যাচ্ছে.—এই মিল হ'চ্ছে এদের মৌলিক যোগের ফল: এইরূপ অনুকার শব্দ-ব্যবহারে, অন্ত ভাষার প্রভাবের কথা আমরা কল্পনা ক'রতে পারি না। বিজয়সিংহের मन, व्यर्थाए जिश्हालत अथम व्यार्थ-छात्री उपनिदिनिदकत्र, नानु, অর্থাৎ লাড়, লাট বা গুজরাট থেকেই গিয়েছিল, বাঙলা থেকে নয়:--অমুকার-ধ্বনিতে 'ব' বাবহার করে এমন পশ্চিম-ভারতের প্রাক্ত ভাষাই তারা মাতভাষা হিসেবে সঙ্গে নিয়ে গিমেছিল। 🍟-ছাড়া, ঐষ্টায় সপ্তম শতকের প্রথমে চীনা পরিব্রাব্দক Hiuen Thsang হিউএন-থ্সাঙ তার ভ্রমণ-বৃত্তান্তে আর্যদের সিংহল-জন্মের কথা ব'লে গিয়েছেন ;/তার শোনা কিংবদস্তী কিন্ত পালি বইয়ের কিংবদন্তীর সঙ্গে মেলে না-তার শোনা কথা-মত, প্রথম ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দক্ষিণ-ভারতের কোনও স্থানের লোক! কাজেই, বিজয় যখন বাঙলার-ই লোক ন'ন, তখন

তাঁর কাহিনা থেকে খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৫০০-র দিকের বাঙলার সম্বন্ধে কিছু অহুমান কর্বার অধিকার আমাদের নেই। ৮ 🕏 🔭 ্ৰিবাঙলাদেশে যে অনাৰ্যের বসতি ছিল, তা আমরা এ দেশের প্রভান্তভাগে এখনও অনার্য জা'তের বাস দেখে অনুমান ক'রতে পারি। বাঙলাদেশের আদিম অধিবাসীদের অনার্য-ভাষিতার আর একটা প্রমাণ আমরা পাই বাঙলার গ্রাম আর পল্লীর নাম থেকে—পুরানো বাঙ্গার ভামশাসনে প্রাপ্ত নামের কথা বলবার সময় এ বিষয়ের উল্লেখ ক'রেছি। পশ্চিম-বাঙ্লায় ভূমিজ, সাওতাল, ওরাওঁ, মালপাহাড়ীরা এখনও বিছমান: উত্তর-বাঙলায় আর পূর্ব-বাঙলায় ভোট-ব্রহ্ম বা মোঞ্চোল জাতীয় অনার্য এখনও র'য়েছে ; চোথের সাম্নে এরা বাঙালী হ'ছে,— হিন্দু হ'ছে, খ্রীষ্টান হ'ছে, মুসলমানও হ'ছে। মার্যযুগ বা তার আগে থেকে, প্রায় আডাই হাজার বছর ধ'রে, এই রকমটা হ'য়ে আসছে। বিহার আর উত্তর-ভারতের আয-ভাষী হিন্দু আর বৌদ্ধ, প্রতিষ্ঠাপর মগধদেশের প্রতিনিধি হ'য়ে বাঙলায় এল'। রাজার ভাষা, ধর্মের ভাষা, সভ্যতার ভাষা হিসেবে এদের ভাষা অনার্য-ভাষী বাঙালীর মধ্যে প্রচারিত হ'তে লাগল। অমুমান করা যেতে পারে, দেশে অনায অধিবাদীদের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল, স্কুরারণ এ দেশে তিনটা ভিন্ন ভিন্ন অনার্য-ভাষী জা'ত (এদের মৌলিক উৎপত্তি যাই হোক) তাদের নিজ নিজ ভাষা নিমে' রীতিনীতি নিমে' বাস ক'র্ত-কোল, জাবিড় আর মোলোল। প্ৰকোপাও কোথাও বা Dravidian Longheads, Alpine Shortheads আর Mongol Shortheads বা দ্রাবিড-ভাষী, কোল-ভাষী, মোঙ্গোল-ভাষী এই তিন জা'তের মধ্যে হু'টাতে

ৰা তিনটাতে মিলে'-মিশে' আৰ্য-ভাষীদের আস্বার আগেই মিল্ল ভা'তের সৃষ্টি ক'রেছিল্প আর সেই সব মিল্ল ভা'তের মধ্যে এই ভিন্টা ভাষার একটা-ই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ঠিক খবরটী জান্বার উপায় নেই। ঠ্বাঙলাদেশে জাবিড়-, কোল-আর যোকোল-ভাষীদের সমাবেশ কি রকম ভাবে ছিল, তার এক রকম মোটামূটী ধারণা ক'রতে পারি বটে- কোলেরা প্রায় সমস্ত দেশটা জুড়ে' ছিল, দ্রাবিড়েরা ছিল বেশীর ভাগ পশ্চিম-বঙ্গে, আর মোঙ্গোলেরা ছিল পূর্ব-বঙ্গে আর উত্তর-বঙ্গে, এইরূপই **ष्यप्र**मान रक्ष्मिक अपन्न श्रद्ध प्रत्या प्रदेश मण्यक कि हिल, ভাবের ভাষার সভাতার আদান-প্রদানই বা কি রকম হ'ত, তাদের মধ্যে মিশ্রণ কি ভাবে হ'ত, দেশের প্রকৃত অবস্থা অনার্য-যুগে কি রকম ছিল,—এ সব জানবার কোনও পথ নেই। আর্থ-ভাষার উপর দ্রাবিড়-প্রভাব নিয়ে আলোচনা কিছু কিছু হ'য়ে গিয়েছে। সম্প্রতি Jean Przyluski বঁ পশিলুস্কি নামে একজন ফরাসী পণ্ডিত, কোল-ভাষা যে বিরাট Austric অস্তিক ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত (যে ভাষা-গোষ্ঠী ভারত থেকে Indo-China ইন্দোচীন আর Indonesia ইন্দোনেসিয়া বা দ্বীপময় ভারত হ'রে, স্থারুর প্রশাস্ত-মহাসাগরের Melanesian মেলানেসীর আর Polynesian পলিনেসীয় দ্বীপপুঞ্জ পর্যান্ত বিস্তৃত ), আর্থ-ভাষার উপর তার প্রভাব নিয়ে' অমুসন্ধান ক'রছেন। তাঁর অনুসন্ধানের ফলে, বাঙলাদেশের আর বাঙলার বাইরের কোলদের আর তাদের জাতিদের ভাষা থেকে সংস্কৃতে আর প্রাকৃতে কি রক্ষের শব্দ নেওয়া হ'য়েছিল, তার থবর আমরা পাছিছ: আর ভার বারা কোলদের সভ্যতা-সম্বন্ধে কিছু কিছু

বাঙলাভাষা আর বাঙালীজা'তের গোড়ার কথা ৫৩ তথ্য-লাভও হ'চছে। এইরূপ টুকিটাকী খবরে মনটা খুনী হয় না-কিন্তু নাচার; আমাদের পূরো অবস্থাট জান্বার আর পথ নেই। কারণ, দেড হাজার বছর হ'য়ে গেল বাঙলার এই সব অনার্য-ভাষা লোক আর্য-ভাষা গ্রহণ ক'রে হিঁত হ'য়ে গিয়েছে; তাদের প্রাচীন চাল-চলন একেবারে ভূলে' গিয়েছে, বা বহু স্থলে আর্যন্তের আবরণে ঢেকে ফেলেছে, <sup>1</sup> তারা আচরণীয় অনাচরণীয় আধুনিক কালের নানা জা'তে পরিণত হ'য়েছে। কিছু কিছু পরিমাণে তারা ত্রাহ্মণ, ক্ষত্রির, বৈখ্যও হ'মেছে: আবার আজকাল Neo-Hinduism বা নব্য-হিন্দুয়ানী আর ইউরোপীয়দের দ্বারা পুনর্গঠিত আর্থ-শ্রেষ্ঠতাত্মক ইতিহাস-চর্চার ফলে, নোতুন ক'রে এই সব জা'ত দিজ বা আর্য জাতির সামিল হবার চেষ্টা করছে; আর এই ভাবে, রহস্রটী না বুঝে-ও, উত্তর-ভারতের আর্যদের স্ট্র জাতি-ভেদের বিরুদ্ধে নিজেদের প্রতিবাদ ঘোষণা ক'রছে। চানা পরিব্রাজক Hinen Theang হিউএন-থ্যাঙ্ যখন সর্প্রম শতকের প্রথমে ভারতে আসেন, তথন তিনি বাঙলাদেশটীও ঘুরে' যান। তিনি এই দেশের সভ্যতা-, বিষ্ঠা- আর ভাষা-সম্বন্ধে যা' ব'লে গিয়েছেন, তা' থেকে মনে হয় যে, তথন সারা বাঙলা-দেশটা মোটামূটী আর্য-ভাষী হ'য়ে গিয়েছিল, আর সংস্কৃত বা অন্ত বিস্থার আলোচনা ব্রাহ্মণ্য, জৈন আর বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সঙ্গে দেশময় বিহুত হ'য়ে প'ড়েছিল। /কিন্তু তথন উড়িক্সা আর্থ-ভাষী হয়নি—হিউএন-থুসাঙ্ স্পষ্ট ব'লে গিয়েছেন ষে, উডিব্রা-অঞ্চলের ওড় আর অন্ত আত আতি অনার্য-ভাষা ব'ল্ভ। মৌর্যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে হিউএন্-থ্সাঙের সময়—-খ্রীঃ পৃঃ

৪র্থ থেকে খ্রীষ্টার ৭ম শতক-এই কয় শ' বছরের মধ্যে বাঙালী ব'লে একটা বিশিষ্ট জাতির স্বৃষ্টি হয়: অনার্য—কোল, দ্রাবিড়, মোলোল, আর হয় তো কোনও অজ্ঞাতভাষা-ভাষা Longheads লম্বা-মাথা, Alpine আল্লাইন গোল-মাথা আর Mongol মোন্ধোলদের যেন এক কড়ায় ঢেলে গলিয়ে' নিয়ে', আর্যভাষা, আর্য-সভ্যতা, আর ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ আর জৈন ধর্ম্মের ছাঁচে क्टिन, आमारित পূर्व-भूक्य এই আদি-বাঙালী জাতির উদ্ভব হয়। এই জাতির সৃষ্টিতে, পশ্চিম থেকে আগত ব্রাহ্মণ আর অন্ত উচ্চ বৰ্ণকেও কিছু কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা হ'য়েছে: বাঙলায় আর্য-প্রসারের সময় থেকেই, বিশেষতো ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুষ্ঠপোষক গুপ্তবংশীয় সমাটদের সময় থেকে, উত্তর-ভারত্তের (মধ্যদেশের বা আর্যাবতের) ব্রাহ্মণদের এ দেশে এনে', ভূমি দিয়ে' বৃদ্ধি দিয়ে' বসানো হ'ত--যাতে তাঁঃ এই পাণ্ডব-বজিত দেশে বৈদিক আর পৌরাণিক হিন্দু ধন আর সংস্কৃত সাহিত্যকে স্থাপিত ক'রতে পারেন। এটা খুবই সম্ভব যে এই সব আর্থা-বর্তীয় ব্রাহ্মণ বাঙ্লায় এসে উত্তর-ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে' ফেলেন, আর অভাতের অঞ্চলারময় কালে—যার কোনও ইতিহাস আমাদের নেই সেই যুগে—স্থানায় বর্ণ ব্রাহ্মণদের সঙ্গে, বা ব্রাহ্মণেতর অন্ম জা'তের সঙ্গে, বৈবাহিক হত্তে মিশে' গিয়েছিলেন। নৃতত্ববিষ্ঠা ব'লে একটা নোভুন বিষ্ঠা আমাদের এই ব'লছে যে. দৈহিক গঠনে সাধারণ বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সঙ্গে বাঙ্গার ব্রাহ্মণেতর জাতি কায়স্থ, নবশাখ, নমংশুদ্র প্রভৃতির বতটা মিল দেখা যায়, আহাবর্তের কনৌজিয়া-প্রমূথ শ্রেষ্ট ব্রান্সণদের সঙ্গে বাঙালী ব্রাহ্মণদের এ বিষয়ে তভটা মিল নেই। এই কণাটা চিন্তার যোগ্য। ( % )

কোনও দেশে তার নিজের ভাষাকে মেরে'ফেলে' একটা বিজাতীয় বা বিদেশীয় ভাষার প্রসার সাধারণতো এই ভাবেই হ'য়ে থাকে:—প্রথমতো. ঐ দেশ অন্ত জা'তের দ্বারা বিজিত হয়, আর বিদেশীয় ভাষা আদে রাজার ভাষা হ'য়ে। যদি সভাতায়. সংঘ-শক্তিতে আর মানসিক উৎকর্ষে বিদেশীয় জেভারা দেশীয় বিজিতদের চেয়ে উন্নত না হয়, তা-হ'লে বিদেশীয় ভাষার পরাভব অবশুস্তাবী। কিন্তু যদি বিদেশীয়ুৱা এই সব গুণে বিজিতদের চেয়ে উন্নত. অস্ততো বিজিতদের সমকক্ষ হয়. তা-হ'লে বিজিতদের মধ্যে জেতার ভাষার প্রচার সহজে হয়। যেথানেই বিদেশীয় ভাষা এদে' স্থানীয় ভাষাকে গ্রাস ক'রছে. সেইখানেই দেখা বায় বে. সংঘ-শক্তির অভাবে আত্ম-বিশ্বাস আর নিজের জা'তের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে. বিজিতদের মধ্যে যারা জন-নেতা তারা বিদেশীয় ভাষাকে সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করে; দেশের অভিজাত-শ্রেণীর দ্বারা বিদেশায় ভাষা এরপে একবার স্বাক্তত হ'য়ে গেলে, সেটা একটা অমুকরণীয় বিষয় হ'রে দাঁডায়.—সাধারণ লোকের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাকে স্বীকার ক'রে নেওয়া আর নিজের ভাষা ত্যাগ করা আভিজাতোর বা উৎকর্ষের প্রমাণ ব'লে গণ্য হয়: তখন ফ্রত-গতিতে দেশের জনসাধারণের মধ্যে বিদেশীয় ভাষাই প্রতিষ্ঠিত হয়। বাঙলাদেশে আর্যভাষা এইরূপেই প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল. এইরপ অনুমান যুক্তিযুক্ত ব'লে মনে হয়। রাজপুরুষ, ব্যবসায়ী, ধর্মগুরু, সাধাবণ ঔপনিবেশিক—সব দিক থেকেই প্রভাব আসে। আর বাঙ্গার অনার্য, সংঘ-শক্তির অভাবে, ঐক্যের অভাবে, বোধ হয় জাতীয়তা-বোধের অভাবে, আর উত্তর-ভারতে তাদেব

জ্ঞাতিদের ইতিমধ্যে আর্য-ভাষা-গ্রহণের দৃষ্টাস্তে, সহজ-ভাবেই আর্যভাষা আর গাঙ্গের সভ্যতা নিয়েছিল।

্ব 🍇 বাঙলাদেশ মুখ্যতো প্রাচীনকাল থেকেই এই কয়টা বিভাগে বিভক্ত :--রাচ, স্থন্ধ, বরেন্দ্র বা পুণ্ডু বর্দ্ধন, সমতট, বঙ্গ, কামরূপ। এই নামগুলির মধ্যে প্রায় সবগুলিই হ'চ্ছে জা'তের নাম,— জ'তের নাম থেকে দেশের নাম-করণ থুবই সাধারণ প্রথা। রাচ, স্থন্ন, বঙ্গ, পুণ্ড,,—আর 'কামরূপ, কম্বোজ' কামতা, কমিলা, প্রভৃতি নামের 'কাম' বা 'কম' শব্দ-এগুলি আর্যভাষার পদ নয়। এগুলি হ'চ্ছে অনার্য জাতির নাম, তাদের নাম থেকে তাদের অধ্যাষিত প্রদেশের নামকরণ হ'য়েছে। তুলনীয়—আসাম= 'অসম' বা 'অহম' জাতি। 'রাঢ়' যে এক হণ্ধ অন্যু জাতির নাম ছিল, তার ইঙ্গিত কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতেও পাই 🕊 রাঢ়, স্কন্ধ, বলের মত অন্ত অন্ত অনেক অনার্য জাতি বাঙলায় বাস ক'র্ভ—তাদের নাম থেকে বাঙ্লার কোনও অঞ্চল নিজ নাম পায়নি বটে, তবুও তারা স্থপরিচিত প্রতিষ্ঠাপর জাতি। এখন এই সব জাতি নিজেদের আর্য, ক্ষল্রিয় বা বৈশ্য ব'লে পরিচয় দিচ্ছে 🔌 এই সকল জাতির দারা শদ্র আখ্যা ত্যাগ ক'রে ব্রাত্য-ক্ষল্মিছের বা বৈশ্রত্বের দাবাটী হ'চ্ছে, মূলতো—উত্তর-ভারতের ব্রাহ্মণের, ক্ষত্রিয়ের আর বৈশ্রের তথা-কথিত আর্যত্বের বিরুদ্ধে এক-রকম প্রতিবাদ মাত্র—'আমরাও তোমাদের চেয়ে কম নই, তোমাদের মতন আমরাও আর্য, ছিজ।' আমি এই প্রতিবাদের অন্তর্নিহিত ভাবটী বুঝি, আর তার সঙ্গে আমার পূর্ণ সহামুভৃতি আছে। সকলেই 'আর্য' হোক, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ব হ'ক্, আর এই-স্ব উন্নত জা'তের আখ্যা পেয়েও স্বধর্ম- আর স্ববৃত্তি-সম্বন্ধে

আত্ম-সন্মানযুক্ত হ'য়ে শক্তিশালী হ'ক,—এটী আমার দেশের জন্মে, আমার বাঙালী জা'তের হিতের জন্মে আমি দর্বান্তঃকরণে কামনা করি। কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে, নৃতত্ত্বের দৃষ্টিতে, ঐ ব্যাপারটা দেখলে স্বীকার ক'রতেই হ'বে বে, বাঙলার আদি অনার্য (কোল- বা দ্রাবিড-ভাষা Dravidian Longheads, Alpine আর Mongoloid শ্রেণীর ) মানবগণ থেকে উৎপন্ন এই সব জা'তের, কেবলমাত্র উত্তর-ভারত থেকে আগত North Indian Longheads লম্বা-মাথা আর্য-ভাষীকেই পূর্ব-পুরুষ কল্পনা করা চলে না-বাঙালার মধ্যে যে ধরণের দৈছিক সমাবেশের প্রাধান্ত দেখা বার ( আগে বাকে [২] -শ্রেণীর ব'লে ধরা হ'রেছে ) সেটা উত্তর-ভারতের 'আর্য' থেকে একেবারে আলাদা। লম্বা-माथा चात গোল-माथा ध्येगीत काल-, खाविष-, साम्नाल-ভाষী ( আর কিছু-পরিমাণে উত্তর-ভারতের মিশ্র আর্য- আর আর্য-ভাষী )—এই সৰ নানা রক্ষারি মাল-মশলা নিয়ে', আর্যাবর্তের বিশুদ্ধ বা মিশ্র ব্রাহ্মণের সামাজিক নেতৃত্বে, এক হিন্দু-ধর্ম আর বর্ণ-সমাজের স্থত্তে এদের গেঁথে নিয়ে', আধুনিক হিন্দু-সমাজের ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে এদের ফেলে, এদের দ্বারা আর্যভাষা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে, বাঙালী হিন্দু-সমাজের পত্তন হয়। এই সমাজকে স্থাদু ক'রতে ৫।৭ শ' বছর বা তার বেশী লেগেছিল: সমাজে ব্রাহ্মণ্য জাতি-ভেদ স্বীকৃত হওয়ায়, সব উপাদান পূরোপূরি মিশে' chemical combination হ'তে পারেনি, এ একটা mechanical mixture হ'য়ে র'য়েছে। এই জা'তে এখন কোন শ্রেণীর লোকের কি স্থান, তা'-ও পুরোভাবে তাদের মন:পৃত ক'রে নিধারিত হয়নি। স্থদুর স্বরণাতীত যুগের পার্থক্য এই পূর্ণ মিশ্রণের অন্তরায় হ'য়ে প্রচ্ছরভাবে বিগ্রমান আছে কিনা কে জানে। এটাও অফুমান হয় যে, বাঙালী আর্য-ভাষী হ'লে পরও, বাঙলাদেশে বহু স্থলে অনেক জন-সমষ্টি ব্রাহ্মণ-শাসিত হিন্দু-সমাজের জাতিভেদের শৃঙ্খল বা বিধি-নিয়ম মান্তে চায়নি; তারা বৌদ্ধ হ'মে ব্রাহ্মণকে মানত না। পূর্ব-বঙ্গে হয় তো এইরূপ বৌদ্ধ সমাজই বেশী ছিল। অনুমান হয়, মুসলমান-বিজ্ঞাের পরে রাঢ়ী আর বারেন্দ্র ব্রহ্মণ বেশী ক'রে গিয়ে' বসবাস করবার পরে ও-অঞ্চলে ব্রাহ্মণদের প্রভাব হয়,—'বঙ্গজ' কায়ত্ব আছে, বৈছ আছে, কিন্তু 'বঙ্গজ্ঞ' ব্রাহ্মণ নেই। বৌদ্ধ বাঙালীদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়ে ভালে বা গুদ্ধ হ'লেও, হিন্-সমাজে দেরীতে প্রবেশ করার জন্ম সমাজে নিম বা অনাচরণীয় স্তরে-ই গৃহীত হ'মেছিল। ব্রাহ্মণের প্রতি বিষেষ আবার অনেকের কথনও যায়নি; তুর্কারা বাওলা জয় কর্বাব কিছু পরেই ব্রাহ্মণ-বিদ্বেরা বৌদ্ধ অনেকে, নবাগত জেতাদের ধর্মকে ( অন্ততো নামে-মাত্র ) স্বাকার ক'রে, বৌদ্ধর্মের পতনের পর ব্রাহ্মণ-শ্রাসিত সমাজ থেকে নিজেদের স্বতন্ত্র অন্তিত্ব বজায় রেখে এসেছে। 🧳

## ( >0 )

্ এম্নি ক'রেই আর্যভাষা গ্রহণ ক'রে বাঙালা জা'তের স্টে হ'ল। গ্রীষ্টাব্দ ৬০০ আন্দাজ এই জা'ত দাড়িয়ে' গোল— ভারতের মধ্য- আর আধুনিক-সুগের বিশিষ্ট জাতিদের মধ্যে মন্ত ভম হ'য়ে। আমুমানিক ৭৪০ গ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় পালবংশের অভ্যুদয় হ'ল। পালবংশায় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, প্রায় সাড়ে তিন শ' বছর এঁরা গৌড়-মগধে রাজত্ব করেন/। শেষটা বাঙলাদেশ এঁদের অধিকারে আর ছিল না, এঁরা খালি মগধে রাজত্ব ক'র্তেন। এঁ দের সময়ে গৌড-বঙ্গ বা বাঙলা-দেশ, মগধ-দেশের সঙ্গে মিলে ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বড়ো জা'ত ব'লে আসন পার। বাঙালীর সর্বান্ধীণ উৎকর্ষ/মুসলমান তুর্কীর আস্বার পূর্বে যেটুকু হ'য়েছিল, সেটুকু এই পাল রাজাদেরই আমলে। সেটুকু নেহাত কম নয়—কি বিভায়,—কাব্যে, ব্যাকরণে, সাহিত্যে, দর্শনে, স্মৃতিতে; কি শিল্পে, রূপ-কর্মে, ভাস্কর্মে; আর কি শৌর্যে, সব বিষয়ে হিন্দু-যুগের বাঙ্গার শ্রেষ্ঠ ক্লুভিত্ব এই পাল রাজাদের সময়ে। গৌড-মাগধ ভাস্কর্য-রীতি ভারতের শিল্লের মধ্যে এক অপরূপ সৃষ্টি—ভা' এই পাল রাজাদের সময়েই হয়। ব্রাহ্মণ আর বৌদ্ধ পণ্ডিতে মিলে, এক বিরাট সংস্কৃত সাহিত্য বাঙলায় গ'ড়ে তোলেন; দীপক্ষর শ্রীজ্ঞানের মতন বৌদ্ধ প্রচারকেরা বাঙ্লার বাহিরে ভগবান্ বুদ্ধের বাণী স্থার তথনকার দিনের নবীন বাঙলার চিতা প্রচার ক'র্তে বা'র হন। এই পালেদের সময়ে বাঙলা ভাষায় বোধ হয় প্রথম কবিতা লেখা হয়, পঞ্জিতের দ্বারা: আর বাঙলা ভাষার সাহিত্যের পত্তন এই সময়েই হয়। এগারোর শতকের শেষের দিকে পাল রাজারা রাঢ়ের সেনবংশীয় রাজাদের দারা বাঙলা থেকে বিতাড়িত হন। সেন-বংশীয় রাজারা—হেমন্তদেন, বল্লালদেন, লক্ষ্ণদেন—বারোর শতকে রাজত্ব করেন; তালের সময়ে বাঙলায় হিন্দু-ধর্মের বিরাট্ এক অভ্যুত্থান হয়, বৈষ্ণৰ ধৰ্ম তার মধুর ভাব নিয়ে' নোতুন ক'রে প্রকট হয়। সেন রাজাদের সময়ে হিন্দু-বাণ্ডালীর সমাজের প্রতিমা এক রকম তাব পূর্ণ রূপটী পেলে; তার কাঠামো গড়া হ'য়েছিল পাল-বংশের পূর্বে, এক-মেটে' আর দো-মেটে' হয় পাল-

বংশের অধীনে; আর তার রঙ-চঙ-করা, চোথ চান্কানো, সাজানো হ'ল সেনবংশের সময়ে। তারপর তুর্কী আক্রমণ আর বিজয়ের ঝড় ব'য়ে গেল, বাঙালী জা'ত যেন হ' শ' বছর মূর্ছাগ্রস্ত হ'য়ে রইল। তারপর ধীরে ধীরে এই জাতি আবার চোথ মেল্লে; তার চিস্তাশক্তি আর সাহিত্য আবার প্রাণ পেলে। আর বাঙালী জা'তকে তার পূর্ণতা দিলেন মহাপ্রস্ত শ্রীচৈত্যদেব এসে, যার সম্বন্ধে কবির উক্তি—'বাঙালীর হিয়া-অমিয় মণিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—সম্পূর্ণরূপে সার্থক উক্তি।

এতদিন ধ'রে বাঙালা ঘর-মুখো হয়েই কাটাতে পেরেছে, দেহে আর মনে তাকে বড়-একটা বাঙ্লার বাইরে যেতে হয়নি; বড়ো জোর পুরী, মিথিলা, কাশা, বুন্দাবন, দিল্লী পর্যান্ত সে ঘুরে' এসেছে। কিন্তু এখন সে কাল আর নেই, বিশ্বের সঙ্গে বাধ্য হ'য়ে বাঙালাকে এখন যুক্ত হ'তে হ'চ্ছে। নবান যুগের নানা নোতুন অবস্থার ঘাত-প্রতিঘাত এখন বাঙালীকে বিচলিত ক'রে তুলছে—দেহে-মনে তাকে আর ঘ'রো বা প্রাদেশিক হ'যে গাক্লে চ'লবে না। তাকে ও-দিকে যেমন তার দেশের প্রাচান কণা জান্তে হবে, দেশের প্রাচীন গৌরব কোথায় সেইটার উপলব্ধি ক'রতে হবে; তেমনি তাকে বিশ্বের মধ্যে একজন হ'য়ে তার কর্তব্য আর তার অধিকার গ্রহণ ক'রতে হবে,—তার জা'তের দারা যে চরম উৎকর্ষ সম্ভব, ভাকে তা-ই অর্জন ক'র্তে হবে। এই নবান যুগে ঘরে-কাইরে নানা সংঘাত, সংশয়, আশা, আশক্ষা, আনন্দ, বিষাদু তাকে অভিভূত ক'র্ছে। কিন্তু ভার ভাগ্যক্রমে, তার জা'তের নিহিত কোনো অদৃষ্ট শক্তির ফুলে, দে এই যুগে ভগবানের আশীর্বাদ-ক্ররপ <u>(अर्ध (नका পেয়েছে—রামমোহন, बह्रिम, বিবেকানন্দ, রবীজনাথু। 🔏</u>

মাত্র হাজার **গুই বছর কি তার চেয়েও কম নিয়ে' বাঙালী**র অভীত ইতিহাস; খ্রীষ্টায় সপ্তম শতকে বাঙ্গালী জাতীয়ত্বের সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা-মাগধী-প্রাক্বতকে অবলম্বন ক'রে বাঙলা ভাষার বুনিয়াদ-স্থাপন। তার আগে প্রায় হাজার বছর ধ'রে, ধীরে ধীরে এই স্ষ্টিকার্য চ'লছিল। তখন সেই স্ষ্টির যুগে প্রস্তম্মান বাঙালী জা'তের গৌরবের কি ছিল জানি না—তবে তথন আদি-বাঙালী সংস্কৃত ভাষা আরু আর্য সভাতাকে স্বীকার ক'রে নিচ্ছে, আত্মসাৎ ক'রে নিচ্ছে, সংস্থৃত ভাষায় বাঙ্লার বিদ্বজ্জন সাহিত্য লিখতে আরম্ভ ক'রেছে, এমন কি সংস্কৃত সাহিত্যে 'গৌডী রীতি' ব'লে একটা বচনা-শৈলাও খাড়া হ'মে গিয়েছে। তার পূর্বে বাঙালী ছিল অনাৰ্য-ভাষী-বাঙালী বা গৌডীয় বা গৌড-বঙ্গ ব'লে তথন এক ভাষা এক রাজ্য এক ধর্মের পাশে বদ্ধ কোনও জা'ত ছিল না-কিন্তু রাচ, সুন্ধা, পুঞ্জ, বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশে খণ্ডে খণ্ডে বিক্ষিপ্ত বাঙালীর পূর্বপুরুষ দ্রাবিড্- আর কোল-ভাষীদের স্বকীয় একটা সভ্যতাও যে ছিল, তার প্রমাণ আমাদের যথেষ্ট আছে। এই প্রাগ-আর্য যুগে তারা ভালো ভালো শিল্প জানত, কাপাসের মিহি স্তোর কাপড় বুনত, হাতী পুন্ত, জাহাজে ক'রে ব্ৰহ্ম, শ্ৰাম, মালয় উপদ্বীপে ব্যবসা' ক'ব্তে যে'ত, উপনিবেশ স্থাপন ক'র্তেও যে'ত ;—আর যে ধর্মভাব পরবর্তী যুগে সহজিয়া, বাউল, বৌদ্ধ. শাক্ত আর বৈষ্ণব, আর মুসলমানী স্ফী মতকে অবলম্বন ক'রে এমন স্থলর দর্শন আর সাহিত্য সৃষ্টি ক'রেছিল, আর যে কুশাগ্র বুদ্ধি-দ্বারা নব্য-স্থায়ের মত দর্শনের চরম বিকাশ বাঙলা দেশের মাটীতেই সম্ভব হ'য়েছিল, তারও মৃদ যে এই আদি অনার্য বাঙালীর মধ্যেই ছিল, এটা অমুমান করা অভায় হবে না।

বিদেশ থেকে আগত আর অধুনা বঙ্গাভৃত কোনও কোনও জাতি বা সমাজকে বাদ দিলে, আদি বাঙ্গালীর অর্থাৎ আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল বাঙালী জা'তের পিতামহ বা মাতামহ বা উভয় কুলের পূর্ব্ব-পুরুষদের এইরূপ পরিচয় আঁক্বার চেষ্টা দেখে, যারা সত্যযুগের অন্তিত্বে আর সংস্কৃতে-কথা-বলা দিব্যশক্তিশালী ঋষিদের শাসিত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশু-শুদ্রের সমাজের অভিত্বে বিশ্বাস করেন, তারা খুদা হবেন না। কিন্তু ঐতিহাসিক আর ভাষাতাত্ত্বিক আলোচনার দারা পূর্ব-কথার নষ্ট-কোষ্টার পুনরুদ্ধার ক'র্লে, আমাদের ইতিহাস আর আমাদের জা'তের পূর্ব-পরিচয়টা এই রকমই দাড়ায় ব'লে আমার বিশ্বাস। থালি আমাদের বাঙালীদের যে দাড়ায় তা' নয়, ভারতের আরও অনেক জাতি-সম্বন্ধে এই ধরণের কথাই ব'ল্তে হয়। নান্তি সভ্যাৎ পরে। ধর্ম:--আমাদের সভ্য-নির্ধারণের চেষ্টা করা উচিত;—আমাদের সহজ জাতীয়তার গৌরববৃদ্ধি, আমাদের অতাত-সম্বন্ধে যে কল্পনাজ্জল অথচ অস্পষ্ট ধারণা আছে, তার উপরে সত্য-দিদৃক্ষাকে স্থান দেওয়া চাই। আমাদের অতীত কিছু অগৌরবের নয় ;—মোটে হ' হাজার, দেড় হাজার বছরের হ'ল-ই বা ? কিন্তু আমাদের ভবিষ্যুৎকে আরও গৌরবময় ক'রে তুলতে হবে.—এই বোধ যেন আমাদের থাকে, আর তা' যেন আমাদেরকে আমাদের জাতীয় আর ব্যক্তিগত জাবনে শক্তি দেয়।

্ এই প্রবন্ধ ছাপাবার সময়ে ক'স্কাত। বিশ্বিতালয়ের নৃতন্ত্-বিতার ভূতপূর্ব অধ্যাপক, অধুনা ভারত-সরকারের প্রাণিতত্ববিতা-বিষয়ক গবেষণাবিভাগের অস্তত্ম কর্মচারী বন্ধুবর ডাস্ডার শীবৃক্ত বিরলাশকর গুহের সঙ্গে বাঙলার নৃতত্ব-সম্বন্ধে আলাপের স্বযোগ হয়, তাতে ড'-একটী বিষয়ে নৃতন তথা তার নিক্ট পাই, আর তাঁর সমালোচনায় আমি বিশেষ উপকৃত হই। বন্ধুবরের কাছে সেই ক্সেডা আমি কৃতক্ত।

## বাঙ্গালা ভাষার উপাদান ও গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন

[বঙ্গীর সাহিত্য-পরিষদের ১৬৩৫ সালের তৃতীর মাসিক অধিবেশনে পঠিত (৩১ ভাল, ১৬৩৫)]

বাঙ্গালা ভাষার গ্রাম্য-শব্দ-সঙ্কলন করা, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি তথা বঙ্গভাষা-ভাষা জাতির পত্তনের ইতিহাস আলোচনার জন্ম একটা অত্যস্ত প্রয়োজনীয় কার্য।

আমাদের আধুনিক আর্যভাষা গুলির স্প্টিতে নিম্ন-বর্ণিত কয় প্রকারের উপাদান আদিয়াছে।

প্রথমতঃ, তদ্ধেল বা প্রাক্তিক্ত শব্দ : মুখ্যতঃ এই শব্দগুলিকে লইয়াই আমাদের ভাষা; ইহাদিগকে বাদ দিলে কোনও আধুনিক আর্যভাষার স্বকীয় বলিতে কিছুই থাকে না। প্রাচীনতম আর্যায়গে শব্দগুলি যেরপ প্রচলিত ছিল, মুখে মুখে এক বংশপীঠিকায় ভাষাম্রোত যখন বাহিত হইয়া আগিতেছিল, এবং নানা অনার্য জাতির মধ্যে এই আর্যভাষা যখন প্রচারিত হইতেছিল, তখন এই শব্দগুলি আর অবিকৃত থাকিতেছিল না; পুরুষ-পরম্পবা ধরিয়া পরিবৃতিত হইয়া, ভাষার ইতিহাসের গতি বা ধারার সঙ্গে যোগ রাখিয়া শব্দগুলি এখন যে অবস্থায় দাঁড়াইয়াছে, সেইগুলিকেই আধুনিক আর্যভাষার নিজস্ব 'তদ্ভব' বা 'প্রাকৃতজ্ব' শব্দ বলা যায়। আধুনিক আর্যভাষার বিভক্তি-প্রতায়গুলিরও উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল।

তম্ভব বা প্রাকৃতজ শব্দের পরে ধরিতে হয়—ছিতীয়— তৎস্ম শব্দ, তৎ-সম অর্থাৎ সংস্কৃত-সম শব্দ। কথ্য

বা মৌথিক ভাষাকে বহতা নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। প্রাচীন আর্য্যভাষার বহতা নদী লোকমুথে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া চলিতে শুরু করিল। পণ্ডিতজন দেখিলেন যে প্রাচীন আর্য যা বৈদিক বা ছান্দস ভাষা আর ঠিক থাকিতেছে না, শিষ্টজনের মধ্যে বাবহৃত প্রাচীন-পত্নী ভাষাও কেহ আর বলে না। ভাষার গতি-নিরোধ বা সংযমন অসম্ভব। তথন তাঁহারা মৌখিক ভাষাকে ত্যাগ করিয়া প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার চর্চায় ও তাহার রক্ষণে মনোনিবেশ করিলেন, তাহার ব্যাকরণ লিখিলেন। এই শিষ্ট ও সাহিত্যের ভাষা 'সংস্কৃত' নামে খ্যাত হইল। মৌথিক ভাষার গতি যে দিকেই ষাউক না কেন, তাঁহারা সংস্কৃতের-ই চর্চা করিতে লাগিলেন, ইহাতে বই লিখিতে লাগিলেন: এবং এইব্ধপে পুরুষের পর পুরুষ ধরিয়া পণ্ডিতের আলোচনার ও রচনার মধা দিয়া সংস্কৃত ভাষারও গতি চলিল। মৌথিক ভাষা বহতা নদী,—সংস্কৃত তাহার পাণে ষেন কাটা খাল, ব্যাকরণের হুই উচু পা'ড় অতিক্রম করিয়। চলে না। ভাষায় যে সমস্ত আদি-যুগের আর্য শব্দ বিক্বত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদের অবিকৃত মূলব্রপ সংস্কৃতেই রক্ষিত হইয়া আছে। আবশুক হইলে কথিত-ভাষার পার্ষেই বিভ্যমান সংস্কৃত হইতে শব্দাবলী, ইচ্ছামত এই ক্ষিত-ভাষায় গৃহীত হইয়া আসিয়াছে। এই সব শব্দকে আধুনিক ভাষার 'তৎসম' শৰু বলা হয়।

্ আবার বহু স্থলে এইরপ ঘটিয়াছে বে, ভাষায় আগত ভংসম বা সংস্কৃত শব্দ তাহার বিশুদ্ধ রূপটা অব্যাহত রাখিতে পারে নাই, লোকমুখে তাহারও বিকার ঘটিয়াছে। এই বিকারের ফলে তৎসম শব্দের একটা নৃতন রূপ দাড়াইল, আধুনিক ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্ববিদ্যুণ তদ্রুপ বিস্কৃত তৎসম শক্ষের একটা সংজ্ঞা দিয়াছেন—ভগ্ন-তৎসম বা অর্থ-তৎসম (semi-tatsama)। শতাদীর পর শতাদী ধরিয়া, ভাষার গতিপথ অবলম্বন করিয়া. মূল শক্তের রূপ পরিবর্তিত হইয়া যে ভাবে তদ্ভব বা প্রাক্তজ শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে. দেখা যাইতেছে যে অর্থ-তৎসমের উৎপত্তি সে ভাবে হয় নাই। আবার এমনটাও হইয়াছে যে মৌথিক ভাষার ইতিহাসে একাধিকবার একই সংস্কৃত শব্দ গৃহীত হইয়াছে, এবং ভিন্ন ভিন্ন যুগের উচ্চারণ-রীতির হারা অভিভূত হইয়া ঐ একটা শব্দই একাধিক অর্গ-তৎসম রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের ভত্তব বা প্রাকৃতজ, তৎসম, এবং নানা যুগে উন্তুত অর্থ-তৎসম শব্দের উদাহরণ এক 'রুফ্ড' শব্দ-দারাই দেখানো যাইতে পারে। আদি আর্যযুগের ভাষায়, ধরা যাউক খ্রীষ্ট-পূর্ব ১০০০-এ, 'কুফ' শুন্ধ অবিক্লত অবস্থায় 'ক্ল-য্-গ' (অর্থাৎ 'ক্লে-্-য্-গ') রূপে ভারতবর্ষে আর্যভাষি গণ-কর্ত্তক উচ্চারিত হুইত। কিন্তু এই অবিকৃত রূপের বিশুদ্ধি আর রহিল না, তাহার পরিবর্তন আরম্ভ হইল:---'≖কর-য্-ণ' '♦ক-য্-ণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া '♦ক-হ্-ণ', এবং অবশেষে গ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যভাগে 'ক ণ হ' রূপ ধারণ করিয়া বসিল। তখন শক্টাকে আর 'আদিযুগের আর্য' শব্দ বলা চলিল না, ভাষা তখন 'মধ্যযুগের আর্য' বা প্রাকৃত অবস্থায় প্রবেশ করিয়াছে। ভাষাগত তাবৎ শক্ যেখানেই এই প্রকার পরিবর্তনসহ, সেখানেই এইরূপে পরিবর্তিত হইয়া আসিয়াছে। জ্বে এই 'কুফ' > 'ক ণ হ' শব্দ, প্রাকৃত যুগের

অবসানে আধুনিক আর্যভাষার যুগে, খ্রীষ্টায় প্রথম সহস্রকের শেষে, 'কান্হ', ও পরে 'কান' আকার ধারণ করিয়াছে। তিন হাজার বছরে এইরূপে 'রুষ্ণ' শব্দের পরিণতি; এবং 'কানহ' শব্দে আদরে '-উ' প্রত্যয়-যোগে 'কান্ছ' > 'কামু' রূপ এখনও বাঙ্গালা ভাষায় জীবস্ত শব্দ। ওদিকে সংস্কৃত ভাষায় 'কৃষ্ণ' শব্দ বিশুদ্ধ মৃতিতে বিভ্যমান রহিয়াছে। বিকৃত 'কণ্হ' রূপের পার্যে, প্রাকৃত যুগে কথ্য ভাষায় নূতন করিয়া 'রুফ' শব্দ গৃহীত হইল: কিন্তু প্রাকৃত-ভাষী জনসাধারণের মুখে এই শব্দ '\*কর্ষ্ণ', '\*ক্রমণ', '\*ক্রমণ' প্রভৃতি রূপের মধ্য দিয়া অবশেষে প্রাকৃতে 'কসণ' রূপে প্রভিষ্ঠিত হইল। প্রাক্তরে পক্ষে অভএব 'কণ্হ' হইল ভদ্তব রূপ, 'কস্ন' প্রাক্ততে আগত অর্ধ-তৎস্ম রুপ। পরে যথন বালালা ভাষার উদ্ভব হুইল, তখন প্রাচীন বাঙ্গালায় আমরা 'কান্হ' শব্দ পাই—ভদ্ভব বা প্রাকৃতজ ত্থাৎ প্রাক্তরে নিকট হইতে লব্ধ রূপ হিসাবে; এবং প্রাকৃত হইতে প্রাপ্ত অর্দ-তৎসম শব্দ হিসাবে পাই 'কসণ' ('কসণ ঘন গাজই'= कृष्ण घन गर्छ, श्राहीन वान्नाना ह्याभन >७)। छएम्म 'कृष्ण' শক তো ছিল-ই। এই 'কসণ' শক পরে বাঙ্গালায় অপ্রচলিত হইয়া পড়ে। সংস্কৃত 'কৃষ্ণ' শব্দ আবার নৃতন উচ্চারণ-বিপর্য্যয়ে মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় একটা নবীন অর্থ-তৎসম রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'•কেন্ন্', '•কেন্ট্টা' প্রভৃতি মধ্য-যুগের বাঙ্গালাদেশে প্রযুক্ত সংস্কৃত ভাষার উচ্চারণ-রীতির অমুমোদিত क्रात्पत्र मत्रमोकत्रत्वत करण, (भारत 'दकहे' (='दक्रम्रोठी') ক্লপ আসিয়া গিয়াছে। ও দিকে হিন্দীতে তদ্ভব রূপ 'কানহ', 'কন্টেয়া' (='কানাইয়া') বিভ্যান আছে; তাহার পার্খে আবার নবীন হিন্দী অর্ধ-তৎসম রূপের সৃষ্টি হইল 'কিসন, কিসেন'; প্রীক্ষুবিগ্রহের নাম হিসাবে, মথুরা-বৃন্দাবন-অঞ্চল হইতে হিন্দীর এই অর্ধ-তৎসম শব্দ আবার বাঙ্গালার আসিয়া গেল—'কিষেণ', 'কিষণ' রূপে। অতএব ভারতের আদি আর্য ভাষার 'কৃষ্ণ' শব্দ, তাহার দৌহিত্রী-স্থানীরা বাঙ্গালা ভাষায় এই মৃতিগুলি পরিগ্রহ করিয়াছে:—

- ১। 'কান'—খাটা বাঙ্গালা তদ্ভব বা প্রাক্কভজ শব্দ। আদরার্থক '-উ' ও '-আই' প্রত্যন্ন যোগে, প্রসারে 'কামু' ও 'কানাই'।
- ২। 'কসণ'—প্রাচীন বাঙ্গালার প্রাকৃত হইতে লব্ধ অর্ধ-তংসম শব্ধ; অধুনা ল্পু।
- ৩। 'কেষ্ট'—মধ্য-যুগের বাঙ্গালায় সংস্কৃত 'ক্বফ' শব্দের উচ্চারণ অবলম্বন করিয়া স্পষ্ট অর্থ-তৎসম শব্দ। (হিন্দুস্থানীর মুখে, মাড়োয়ারীর মুখে এই শব্দ কচিৎ 'কিষ্টো' রূপে উচ্চারিত হয়।)
- ৪। 'কিষণ', 'কিষেণ'—হিন্দী হইতে উদ্ধারিত; হিন্দীর নিজস্ব অর্ধ-তৎসম শব্দ 'কিসন' বা 'কিসেন'-এর বাঙ্গালা বিকার।
- ৫। 'কৃষ্ণ'—তৎসম শব—উচ্চারণে যাহাই হউক, বানানে এটা বিশুদ্ধ সংস্কৃত রূপ অবিকৃত রাথিয়াছে। (বাঙ্গালা দেশে ইহার উচ্চারণ 'ক্রিশ্ট্র' বা 'ক্রিশ্ন'; উৎকলে 'কুশ্ড়', হিন্দু-স্থানে 'ক্রিশ্ন্' বা 'ক্রিশ্ড়'।)
- (১) তদ্ভব বা প্রাক্কতজ্য, (২) তৎসম, এবং (২ক) অর্থ-তৎসম—এই তিন জাতীয় শবদ লইয়া ভারতবর্ষের আধুনিক আর্যভাষা-গত আর্য উপাদান; দেখা যাইভেছে, এই উপাদান, হয় রিক্ধ-রূপে আদি আর্যযুগের

মৌখিক ভাষা হইতে প্রাপ্ত ('তত্তব' বা 'প্রাকৃতজ্ব' শব্দাবলী ), নয় প্রাচীন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য, শিক্ষা ও ধর্মের ভাষা সংস্কৃত হইতে ঋণ-স্বরূপে বা দান-স্বরূপে স্বীকৃত ('তৎসম' ও 'অর্থ-তৎসম' শকাবলী )। ভাষাগত তৎসম শকাবলীর আলোচনা, আয়াস-সাধা ব্যাপার নহে: সংস্কৃতের সঙ্গে অল্প পরিচয়েই আমরা ইহাদের চয়ন এবং বিশ্লেষণ করিতে পারি। অর্থ-তৎসম শব্দ লইয়া আলোচনা করাও তাদশ কট্ট-সাধ্য নহে ; কারণ, ইহাদের সংস্কৃত মূলের সহিত সাদৃশ্য বিশেষরূপে প্রকট হুইয়াই আমাদের সমক্ষে বিভ্যান। তত্ত্ব শক লইয়া অনেক হলে গোল নাই, 'কর্ণ>কঃ>কান', 'চল্ল>চন্দ>টাদ', 'কার্য>ক্য্য > কজ্জ > কাজ', 'সমর্পয়তি > সমগ্লেদি > সর্রপ্লেই > গ্লে', 'আবিশতি > আবিসদি > আইসই > আইসে>আসে'—প্রভতি লইয়া আমাদের বিব্রত হইতে হয় মা আবার বহু তলে বছ শতাকী ধরিয়া নানা পরিবর্তনের ফেরের মধ্য দিয়া আসার জন্ম একট্ অমুসন্ধান করিয়া তবে তদ্ভব শব্দের সাধন করিতে হয়। যেমন, 'এও<আইও<আয়া<আইঅ<আইহ<∗আইহঅ < \*অইহর< অরিহরা < অরিধরা' : 'সকড়ি, সঁকড়ি < সঙ্কাতিআ < সন্ধটিকা < সন্ধট- < সং+ক্বত'; '\/পর<পত্র, পর্ছ<পত্রি, পরিহ<পরি+১/ধা': 'আয়ান< আইহণ< +অহিঅন< +অহিঅগ্র < অহিবল্ < অভিমন্তা'; 'দেরখো, দেউর্থা < + দি অউর্থা < দিঅর থা <দীরক্রক্থ-<দীপর্ক্ষ-'; ইত্যাদি। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যবহৃত সাধু ভাষায়, ভত্তব (বা প্রাকৃতজ) ও অর্ধ-তৎসম শব্দ শত-করা ৫১টার উপর, বিশুদ্ধ তৎসম শব্দ শত-করা ৪৪টা, আর বিদেশা শব্দ ( ফারসী, পোর্তুগীস, ইংরেজী ) শত-করা ৪টার কিছু কিন্তু তৎসম শব্দের সংখ্যা অনেক কম, শত-করা ১৭; বিদেশী শব্দ শত্ত-করা ৩, এবং বাকী শত-করা ৮০টা তদ্ভব বা প্রাকৃতজ্ঞ,

व्यर्ध- जरमय धवर व्यक्का ज-मून भव नहेगा।

বাঙ্গালার বিদেশী শব্দ লইয়া বেশা ঝঞ্চাট নাই, সহজেই বা আর আয়াসে তাহাদের মূল ফারসা বা ইংরেজী বা পোর্তুগীস শব্দটার সহিত তাহাদের যোগস্ত্র বাহির করিতে পারা যায়। বাঙ্গালায় তদ্ভব বা প্রাক্তজ, তৎসম ও অর্ধ-তৎসম এবং বিদেশী শব্দ বাতাত আর এক শ্রেণীর শব্দ আছে; সেগুলির মূল নির্ধারণ করা বড়ই কঠিন, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় যেমন অধিক, প্রয়োগেও তেমনি স্থপরিচিত ও সাধারণ। প্রাচান ভারতের প্রাক্ত বৈয়াকরণেরা এইরূপ শব্দ কিছু কিছু প্রাক্ততেও লক্ষ্য করিয়াছেন, এবং ইহাদের নাম দিয়াছেন দেশী। তাঁহাদের ব্যবহৃত এই সংজ্ঞা আমরা বাঙ্গালায় ও অক্সান্ত আধুনিক আর্যভাষায় প্রাপ্ত ঐ জাতীয় শব্দ-সম্বন্ধে ব্যবহার করিতে পারি।

প্রথম, অনুকার শব্দগুলিকে দেশী পর্যায়ে ধরা হয়:—'চট্, সাঁ, টক্টক্, পরপর, ছট্ফট্, হিজিবিজি' ইত্যাদি। কিন্তু অনুকার শব্দ ছাড়া, অন্ত পদার্থ- বা ভাব- বা ক্রিয়া-বাচক বছ শব্দ আছে, যেগুলি বাঙ্গালা ভাষার স্কৃষ্টির পরে বাঙ্গালায় কোনও বিদেশী ভাষা হইতে আইদে নাই, এবং যেগুলি রিক্থ-হিসাবেই প্রাক্কতের নিকট হইতেই বাঙ্গালা ভাষা পাইয়াছে,—এবং সংস্কৃতের বা আর্যভাষার ধাত্-প্রত্যয়-দারা যাহার কোনও ব্যাথ্যা হয় না। যেমন—'্/এড়, ্/নড়, টপক, পাড়া ও কাড়া (=মহিষ), ঘোমটা,

হেচি (-কড়ি), গাড়ী, ঘুড়ী, ঝাড়, ঝাউ, চিল, ঝাগুা, ঝায়, ঝোপ, টোপর, ছাল, চোঙ্গা, √চাট, চোপ, পেট, কামড়, থোড়া, বইচি, ডাগর, চটা, ঢেউ, ডেকরা, ডাহা, ডাঁসা, ডাব, ডিঙ্গা, ডিঙ্গান, ডোকলা, আড়া, গোড়া' প্রভৃতি। এইরপ কভকগুলি শব্দের অনুরূপ শব্দ সংস্কৃতে মিলিলেও, তাদৃশ সংস্কৃত শব্দের ব্যাখ্যা-ও ভালো করিয়া করা যায় না। যেমন—'লাড়ু, ঝাড়ু' = সংস্কৃত 'লড়ুক, ঝড়ুক'; 'তেঁতুল,' প্রাচীন বাঙ্গালা 'তেন্তলী' = সংস্কৃতে 'তিন্তিড়ী'; 'হাড়ী' = 'হড়িছক' ইত্যাদি। বাঙ্গালা সাধুভাবা পারত-পক্ষে এইরপ শব্দ বর্জন করিয়া থাকে। কিন্তু চল্তি ভাষায় এইরপ শব্দ শত্ত শত্ত মেলে। ইহাদের সংস্কৃত প্রতিরূপ পাইলেও, ইহাদের পূর্ণ সমাধান-বিষয়ে আমরা 'হা'লে পানি পাই না'।

ইহাদের অনেকগুলি প্রাক্তত হইতে বাঙ্গালা ভানায় আগত; সেজত সেগুলিকেও প্রাক্তজ বলা যায়। কিন্তু মূলত: ইহারা আর্যভাষার শব্দ নহে; এই জন্ত, কেবল প্রাক্তত হইতে প্রাপ্ত তদ্ভব আর্য-শব্দাকে 'প্রাক্তত্ত্ব' বলিয়া, ইহাদিগকে 'দেশী' পর্যায়ে আলাহিদা ফেলিতে পারা বায়।

বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ শিথিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষায় আগত সকল রকম শক্তের সাধন ও ব্যবহার শিথিতে হইবে। ভাষা-শিক্ষার উপযোগা বাঙ্গালা ব্যাকরণে ভাষা-গত তদ্ভব বা প্রাক্তজ, তৎসম, অর্গ-তৎসম, দেশী এবং বিদেশা সর্বপ্রকার শব্দ-সম্বন্ধে মোটামুটা জ্ঞান দিবার চেষ্টা থাকা উচিত। দেশী, বিদেশী এবং প্রাকৃতজ ও অর্গ-তৎসম শব্দ-সম্বন্ধে আমরা কিন্তু বেশী অবহিত হই না; familiarity breeds contempt:

ইহাদের যেমন-তেমন বানান হইলেই হইল (কেবল ভাষায় আগত ইংরেজী শবশুলি বাদে—অগ্রপা ইংরেজী ভাষায় অনভিজ্ঞতারপ মহাদোষ ধরা পড়িবার ভয় আছে !); ইহাদের বধাৰথ প্ৰয়োগ-সম্বন্ধে আমরা কোনও শিক্ষা পাই না, বা দেই না.—এ বিষয়ে আমরা আমাদের সহজ ভাষা-জ্ঞানের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকি। কিন্তু এক অঞ্চলে ব্যবহৃত প্রাকৃতজ্ঞ. অর্থ-তৎসম ও দেশী শব্দ-অন্ত অঞ্চলের সেই সেই পর্যায়ের भक्षावनी इटेंटि क्राप. व्यार्थ ও প্রয়োগে यथिहे পার্থকা রক্ষা করে (বিদেশী শব্দ সংখ্যায় অল্প, এগুলি নৃতন আগত, ইহাদের অপপ্রয়োগ বা অর্থ-পার্থক্য ততটা ঘটে নাই )৷ যাহারা এক অঞ্চলে জন্মিয়া সেথানকার ভাষাই শিক্ষা করিয়া, অন্ত অঞ্চলের ক্ষিত ভাষা ব্যবহার করিবার চেষ্টা করেন, যে ভাষার মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন নাই সেই ভাষা প্রয়োগ করিতে তাঁহারা অনেক সময়ে শিক্ষা অথবা অভিনিবেশের অভাবে, যথার্থ-রূপে সমর্থ হন না। ভালোর জন্তই হউক বা মন্দের জন্তই হউক. উচিতই হউক বা অমুচিতই হউক, ভাগীর্থী নদীর সংলগ্ন স্থানের, বিশেষ করিয়া কলিকাতা-অঞ্চলের ভদ্র-সমাঙ্গের কথ্য ভাষা আজকাল সাহিত্যে প্রচর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে: এমন কি. সাধ-ভাষার স্থানও এই ভাষা দখল করিতে চাহিতেছে। এই ভাষা মলত: অঞ্চল-বিশেষের মৌথিক ভাষা: ইহার ব্যাকরণ ও উচ্চারণ-রীতি সমগ্র বাঙ্গালার শিক্ষিত বাজিগণ বাবিহারিক ভাবে স্বীকার করিয়া লইলেও, নিজ মাতৃভাষা-গত রিকথ-হিসাবে সমগ্র বন্ধ-দেশের সমস্ত শিক্ষিতমণ্ডলা ইছার বিশেষত্ব, ইছার তত্তব, অর্থ-फल्मम এवः मिनी मक्कलिव অधिकावी उठेक भारत्व नारे।

সেইজন্ম অবিসংবাদিতার্থ সংস্কৃত শব্দাবলীতে পূর্ণ প্রশস্ত রাজমার্গ-স্বরূপ সাধু-ভাষা ত্যাগ করিয়া, যাহারা কলিকাতা-অঞ্চলের চলিত ভাষার পথে চলিতে চাহেন, অচেনা পথে চলার জন্ম তাঁহাদের অনেকে অনেক সময়ে যে বিভাট ঘটাইয়া বসেন, তাহা তাঁহাদের এবং পাঠকদের উভয়েরই পক্ষে কষ্টকর। আজকালকার কোনও কোনও বাঙ্গালা দৈনিক, সাপ্তাহিক অথবা মাসিকপত্রের বহু লেখকের লেখা দেখিলেই এ কথা বুঝিতে পারা যায়। যাহা হউক, সাহিত্যে কলিকাতা-মঞ্চলের মৌথিক ভাষার প্রতিষ্ঠার ফলে, ঐ ভাষার ভত্তব, অর্গ-তৎসম ও দেশী শব্দগুলির বৈশিষ্ট্য এবং প্রয়োগ-রীতির প্রতি সকলের দৃষ্টি রাখিতে হইবে। গছের সাধু-ভাষাই আদর্শ থাকায়, এতাবং থাটি বাঙ্গালাকে সাধু-ভাষার আওতায়, পিছনে ফেলিয়া রাথিয়া, সাধু-ভাষার বিশেষত্ব সংস্কৃত শক্ষ বাঙ্গালী ছাত্রের মাতৃভাষার ব্যাকরণের মুখ্য উপজীব্য হইয়া আছে-তাহার সন্ধি-বিচ্ছেদ, ষত্ব-পত্ব-বিধান, রুৎ-তদ্ধিত, সমাস প্রভৃতিই ছিল ভাষাজ্ঞানের এক মাত্র পথ-বিশুদ্ধ বাঙ্গালার পদ্ধি. উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য-দারা প্রত্যায়ের কাজ, রুৎ-তদ্ধিত, সমাস, অমুকার শব্দ, সহায়ক ক্রিয়া প্রভৃতি আলোচনার আবশ্রকতা উপলদ্ধি হয় না। কারণ, খাঁটি বাঙ্গালার যেটুকু আমাদের গতের সাধু-ভাষায় আইসে, সেইটুকুর পক্ষে, মাতৃস্তত্যের সঙ্গে সঙ্গে যে সহজ ভাষাজ্ঞান আমরা পাইয়া থাকি, তাহাই বঙেট্ট বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। বইয়ের ভাষার বকৌ কথা শিথিবার জন্ম ব্যাকরণের নিকট উপদেশ লওয়া হয়।

যাহা হউক, বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োগ-শিক্ষার জ্বন্ত ভাষার স্কল রক্ষের উপাদানের চর্চা আবশুক হইলেও, বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বে আলোচনার আমাদের সর্বাপেক্ষা সমস্তামর উপাদান হুইতেছে তত্ত্ব ও দেশী উপাদান। একটা বড় বিষয়ে তত্ত্ব (বা সম্কৃচিত অর্থে 'প্রাক্বতজ্ব') উপাদানের ( শব্দ ও প্রতায়াদির ) আলোচনা অপেক্ষাকৃত সহজ হইয়া আছে—সেটা সংস্কৃত ও প্রাক্তরে অন্তিত। দেশী শব্দের সম্বন্ধে সেরপ কিছুই স্থবিধা নাই : কচিৎ ছই-চারিটা অমুরূপ প্রাকৃত শব্দ মেলে—যেমন, াঙ্গালা 'চাৰা'-প্ৰাকৃত 'চৰ' = ভালো; বাঙ্গালা 'পেট'--প্রাকৃত 'পোট্র'; মারাহাট্টী 'তৃপ'-প্রাকৃত 'তৃপ্প' = ঘী; বাঙ্গালা 'ছটফট'=প্রাক্ত 'চডপড'; বাঙ্গালা 'চাটা'=প্রাক্ত 'চট্টি', ইত্যাদি। সংস্কৃতেও যদি দেশী শব্দের অমুক্রপ শব্দ পাওয়া যায়, ভাহা হইলেও খুব বিশেষ সাহায্য হইল না; কারণ, অনেক স্থলে শন্দটীর বা ধাতৃটীর বাহ্ন রূপ দর্শনেই সেটী যে আর্য ভাষা বা খাস সংস্কৃতের শব্দ নহে, তাহা বৃঝিতে পারা যায়। সেগুলি বর্ণ-চোরা শব্দ বা ধাতু, ভাহাদের উৎপত্তি অন্তত্ত্র, সংস্কৃতের সভায় কোনও রকমে ঢুকিয়া আত্মগোপন করিয়া থাকিবার চেষ্টাম আছে; যেমন 'তাংল, লড্ড ক, খড্ড ক, হডিডক, ভিভিড়ী' প্রভৃতি শক; ষেমন 'থিটু, খটু, লোটু, গুণ্ড' প্রভৃতি ধাতু। বাস্তবিক পক্ষে এখন দেখা যাইতেছে যে, এইরূপ বিস্তর 'দেশী' শব্দ সংস্কৃতে প্রবিষ্ট হইয়া বহিয়াছে, এবং '-ক' বা তদ্ধপ অন্ত কিছু প্রতায় গ্রহণ করিয়া সংস্কৃত সাজিয়া বসিলেও, তাহারা আর্য-পর্যায়ের শব্দ নহে। এইরূপ অ-ব্যাখ্যাত বা অ-জ্ঞাত-মূল শব্দ বৈদিক ভাষায় তত প্রচুর নহে. কিন্তু পরের যুগের সংস্কৃতে ইহাদের সংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়িতেছে দেখা বায়। দেখা যাইতেছে যে, ভারতে আর্যভাষার একটা বিশিষ্ট উপাদান, মূলে

যাহা আর্য নহে, তাহা সংস্কৃতে, প্রাকৃতে এবং আধুনিক ভাষার, এই তিনেই পাওয়া বায়। এই সকল দেক্লী শব্দের উৎপত্তি কি ? প্রাচীন বৈয়াকরণদের প্রদত্ত 'দেক্লী' নামকরণ হইতে ইহাদের মূল-সম্বন্ধে প্রাচীনেরা কি স্থির করিয়াছিলেন, তাহা ঠিক অন্থান করা বায় না। 'দেক্লী' অর্থে প্রদেশ-নিবদ্ধ—বাহা কোন অঞ্চলের প্রাকৃত জনের ভাষায় বিজ্ঞমান, শিষ্ট প্রয়োগে বা ভারতের সর্বত্র গৃহাত সংস্কৃত ভাষায় যাহা মিলে না। 'দেলী' কি, না 'প্রাদেশিক' শব্দ—বাস, এইটুকু বলিয়াই তাহারা ক্লান্ত হইলেন। অনেক স্থলে তাহারা দেশী পর্যায়ে প্রাকৃতের বিস্তর তত্ত্ব শব্দকেও ফেলিয়াছেন; যেমন 'হেট্ঠা' (অধন্তাৎ > অধিস্তাৎ > \* ক্রির্যুবতা'), 'স্বয়্রবিন্দু', 'অঙ্গ-বড্চগ', 'অধ্বর' ( = জাম ), 'জার্গ-ক্থন্ধ', ইত্যাদি।

দেশা শব্দগুলির ইতিহাস-অনুশালনে প্রাচীন ভারতীয় বৈয়াকরণদের নিকট হইতে কিছু-মাত্র সাহাযা পাওয়া যায় না। সংস্কৃত ভাষার ও প্রাক্ততের বহু দ্রাবিড়-দেশায় ব্যাকরণকার ছিলেন। উত্তর-ভারতে গ্রীক, প্রাচীন পারসাক ও শক, এবং দক্ষিণ-ভারতে গ্রীক ও রোমান জাতীয় লোকেরা বহু কাল ধরিয়া অবস্থান করিয়াছিল। তাহাদের সঙ্গে মিশিয়া হয় তো হুই একজন ভারতীয় পণ্ডিত তাহাদের ভাষা-সম্বন্ধে জ্ঞানলাভও করিয়া ধাকিবেন; উত্তর-ভারতেও বহু হুলে অনার্য-ভাষা জাতি আর্য-ভাষাদের পাশেই বাস করিত, তাহাদের ভাষা ও জীবন্যাত্রার সঙ্গে ব্যক্তিগত পরিচয় কোনও-না-কোনও পণ্ডিতের হইয়াছিল। কিন্তু হঃথের বিষয়, এই সকল অ-সংস্কৃত ভাষার বর্ণনাত্মক কোনও লেখা ( দ্রাবিড়-ভাষার হুই একখানি ব্যাকরণ ছাড়া) কে**হ** লিখিয়া যান নাই, ভারতে স্থপ্রাচীন যুগে ব্যবহৃত ও অ্যান্ত অনার্য-ভাষার আলোচনার জন্ম তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বে পক্ষে কার্যকর কোনও উপাদান প্রাচান ভারতের কোনও লেখক দিয়া যান নাই। অথচ দ্রাবিড-ও কোল-জাতীয় ভাষার এবং গ্রীক ও ঈরানী ভাষার প্রতিবেশ-প্রভাব হইতে প্রাচীন ভারতের আর্যভাষা মুক্ত ছিল না। প্রাচীন যুগের কথ্যভাষা নানা প্রাকৃতের মধ্যে এই সকল অনাৰ্য বা বিদেশী ভাষা হইতে অনেক শব্দ প্রবেশলাভ করিয়াছিল, এবং প্রাক্ত হইতে সংস্কৃতেও এই সকল শব্দ স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিল।

আধুনিক যুগের তুলনা-মূলক ভাষাতত্ত্বিল্যা লইয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ আলোচনা-ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন, এবং তাঁহারাই সংস্কৃত, প্রাকৃত ও আধুনিক আর্যভাষাগুলির সন্তাব্য অনার্য-শব্দাবলীর ব্যৎপত্তি-নির্ণয়ের চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রথমটায় স্থ্যভা জাবিড-ভাষা-তামিল, তেলুগু, কানাড়ীর সহিত তাঁহাদের পরিচয় হয় বলিয়া, আর্যভাষায় দ্রাবিড়ী উপাদানের দিকে ठौहारनत मृष्टि जारा जाकृष्टे हम् । Caldwell कन्ड् श्रान, Kittel কিটেল, Gundert গুণ্ডেট-প্রমুখ পণ্ডিতদের আলোচনার ফলে, সংস্কৃত ও অন্ত আর্যভাষাগত অনেকগুলি শব্দের মূল যে দ্রাবিড়-ভাষায়, সে বিষয়ে আমরা সন্ধান পাইয়াছি। কিছু কিছু দেশী শব্দও এইরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

সম্প্রতি আর্যভাষার উপর কোল-জাতীর ভাষার প্রভাব লইয়া হুই জন ফরাসী ভারতবিস্তা-বিৎ আলোচনা আরম্ভ

করিয়াছেন। ইহাদের একজন পারিসের প্রাচ্যভাষা-বিদ্যালয়ের আনামী ভাষার অধ্যাপক, পালি, সংস্কৃত, কম্জীয়-প্রমুখ ভাষায় মপণ্ডিত প্রীযুক্ত Jean Przylnski কাঁ. প্রিলুন্ধি; অন্ত জন হইতেছেন বিখ্যাত সংস্কৃত ও চীনার পণ্ডিত পরলোকগত Sylvain Lévi সিল্ভাঁ লেভি। প্র্লিলুন্ধি দেখাইয়াছেন যে, 'কম্বল, কদলী, ফল, বাণ, (কুড়ি), তাগ্বল, লাঙ্গল, লিঙ্গ, লগুড় (লগী)' প্রভৃতি কতকগুলি সংস্কৃত (ও আধুনিক আর্যভাষা-গত) শব্দ, মূলে প্রাচীন কালে কোলদের অন্তর্মণ অনার্য-ভাষা বলিত এমন অনার্য-জাতির নিকট হইতে আসিয়াছে—যে জাতির বংশধরেরা এখন আরু অনার্য-ভাষা বলে না, তাহারা আর্যভাষী ও হিন্দু হইয়া গিয়াছে।

আর্বজাতি বাহির হইতে নিজ ভাষা ও সংস্কৃতি নইয়া ভারতে আসিল। এ দেশে ছইটা বিরাট্ জাতির সহিত ভাষাদের সাক্ষাৎকার ঘটিল—ডাবিড়, এবং কোল বা অসটি ক। ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও ধর্ম, সভাতা ও রাতিনীতি ছিল। নবাগত আর্বেরা সংখ্যায় ছিল কম। অনার্বেরা সংখ্যায় বেশা ছিল, এবং এই দেশের উপযোগী বাস্তব সংস্কৃতি ও জাবন্যাত্রা-পদ্ধতি ভাষারাই গড়িয়া তুলিয়াছিল। বাহির হইতে আগত আ্যেরা পূব-জরানে ও এই দেশে আসিয়া একেবারে নৃতন অবস্থার মধ্যে পড়ে—নৃতন দেশে নৃতন প্রকারের জীব- ও উদ্ভিদ্-জগৎ, নানা নৃতন ধরণের মালুম ও তাহাদের অদৃষ্টপূর্ব রাতি-নাতি, ধর্ম-বিশ্বাস, আচার-ব্যবহার। এরপ ক্ষেত্রে যাসা সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে তাহাই ঘটিল,—ন্যাগত বিজ্ঞা আর্থ ও বিজ্ঞ অনার্য ফ্রাবিড় এবং কোল, এই তিবিধ জ্যাতির, তাহাদের ধর্ম ও সমাজ-নাতি, আচার-অমুষ্ঠান,

প্রাচীন কাহিনী, পার্থিব সভাতা-সকল বিষয়েই তাহাদের ব্দগতের মধ্যে মিশ্রণ ঘটিল। এই মিশ্রণের ফলে বিশুদ্ধ আর্যধর্ম ও সমাজ, যাহার নিদর্শন আমরা বেদে পাই, তাহা পরিবর্তিত হইয়া হিন্দু অর্থাৎ পৌরাণিক ব্রাহ্মণা, বৌদ্ধ এবং জৈন ধর্ম ও সমাজ এবং চিন্তায় পরিণত হইল। আর্যদের দেবতাদের সঙ্গে আপস করিয়া লইয়া অনার্যদের দেবতারাও পূজা পাইতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণা ধর্মের দেবভাদের মধো তাঁহাদের একটা বড স্থান হইল। আর্যদের ভাষাও উত্তর-ভারতে অনার্যদের মধ্যে গৃহীত হইল: কিন্তু অনার্য-ভাষীদেব মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার ফলে, তাহার আভান্তরাণ রূপ, যাহা বাক্য-রীতিকে অবলম্বন করিয়া এবং নানা গুঁটনাটা বস্তুতে যাহা প্রকাশ পায়, তাহা বদলাইয়া গেল। আর্যভাসার ধাতু ও শব্দ বিশুর রহিয়া গেল, কিন্তু ভাষার কাঠাযো অন্ত ধরনের হইয়া গেল; অনার্য-ভাষার মরা গাঙ্গের থাত দিয়া আর্যভাবার ধাতৃ- ও শব্দ-রূপ জল বহিয়া চলিল। এই অবস্থায়, আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছে এমন আর্যাকৃত অনার্যদের মধ্যে অনার্য-ভাষার শব্দ যে ছই-দশটা রহিয়া যাইবে, তাহা আশ্চর্য নহে: এবং অনুমান হয়, হইয়াছিলও তাহাই। বিশেষ ভাষাজ্ঞান ও দক্ষতার সহিত এই বিষয়ে অমুসন্ধান চলিতেছে। এই সব শন্দ, এতদেশের বৈশিষ্টা নানা উদ্ভিদ ও জীবজন্তর নাম লইয়া এবং এতদ্দেশের অনার্য লোকদের মধ্যে স্থপ্রতিষ্ঠিত নানা মনোভাব, রীতি-নীতি ও অফুষ্ঠান লইয়া: এতদ্ভিন্ন সাধারণ প্রাকৃতিক পদার্থ-বাচক নামও কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছিল।

এই সমস্ত শব্দ-দারা ভারতীয় হিন্দু-জগতের সৃষ্টিতে অনার্য কর্ত্তক আহত উপাদানের কর্ণঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

Kittel কিটেল্ সঙ্কলিত কানাড়ী ভাষার বৃহৎ অভিধানের ভূমিকায় সংস্কৃত-গত, অবিসংবাদিত ভাবে প্রমাণিত অথবা সন্থাবা, সার্থ-ত্রিশত ত্রাবিড়-শব্দের আলোচনা আছে। ইহা হইতে আর্য্য- বা হিন্দু-সভাতায় ত্রাবিড়-জগতের সহায়তার ক্রসার কতকটা হৃদয়ঙ্গম করা যাইবে। কোল-জগতের নিকট হইতে গৃহীত উপাদানের কথা প্শিলুম্বি ও লেভির প্রবন্ধগুলি হইতে পাওয়া যাইবে—এই প্রবন্ধাবলা ফরাসা হইতে ইংরেজীতে অনুদিত হইয়া আমার সতীর্থ স্বস্থার প্রীযুক্ত প্রবোধচক্র বাগচী মহাশয়-কর্তৃক কলিকাতা বিশ্ববিভালয় হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।

এই সকল প্রাক্কত-, আধুনিক আর্য-ভাষা- তথা সংস্কৃত-গত দেশী ও অজ্ঞাত-মূল শব্দের আলোচনার ফলে, ভারতবর্ধের সভ্যতার পত্তন-সম্বন্ধে আমাদের বহুযত্ব-পোবিত অনেক ধারণা একেবারে উল্টাইয়া যাইতেছে। দেখা যাইতেছে যে, অনার্গ-দত্র উপাদান, হিন্দু-সভ্যতার গঠনে অনার্যের সাহায্য, আর্যের আজত উপাদান এবং আর্যের সাহায্য অপেক্ষা কম নহে; বরঞ্চ অনেক বিষয়ে বিশেষ গভীর, বিশেষভাবে চিরস্থায়ী, বিশেষভাবে মৌলিক। এই বিষয়ের আলোচনা এখন সম্ভব হইবে না। একটা দৃষ্টাস্ত দেওয়া যাউক। আমাদের ভারতীয় সামাজিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অমুষ্ঠানে তাম্থলের একটা বড় স্থান আছে। পান থাওয়া, পান দিয়া সংবর্ধনা করা, পূজায় পান দেওয়া—এই সমস্ত বিশেষ-রূপে ভারতীয় রীতি। পান কিন্তু আদি যুগের আর্যদের কাছে অজ্ঞাত ছিল। বাস্তবিক, ভারত ও ভারত-সম্পৃক্ত এশিয়া-থণ্ডের দক্ষিণ-পূর্ব অংশ (Indonesia) এবং দ্বীপময় ভারত (Indonesia)

ভিন্ন অক্তব্ৰ পান খাওয়ার রীতি নাই। পান পৃথিবীর এই অঞ্চলের-ই বস্ত্র—ভারত, ভারত চীন ( ব্রহ্ম, খ্রাম, কম্বোজ, চম্পা ), মালয়-দেশ এবং দ্বীপময় ভারত। নবাগত আর্যদের কাছে এই রীতি নিশ্চয়ই নৃতন ঠেকিয়াছিল। কিন্তু কোনও কালে এই দেশের পুরাতন বা সনাতন বীতি-হিসাবে ইহা নিজ স্থান ত্যাগ করিল না: আর্যদেরও সামাজিক ও অন্ত অনুষ্ঠানে ইহাকে গ্রহণ করিতে হইল। পান-বাচক শব্দও আর্যরা নিজ ভাষায় না পাইয়া অনার্যভাষা হইতে গ্রহণ করিল, কিংবা পত্ৰ-বাচক একটা সাধারণ শব্দকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করিতে লাগিল। এইরপে সংস্কৃতাদি আর্য ভাষায় অনার্য কোল-জাতীয় 'তামূল' শব্দের প্রবেশ: এইরূপে সাধারণ পত্র-বাচক 'পর্ণ> পন > পান' শব্দের তাম্বল-পর্ণ অর্থে অর্থ-সঙ্কোচ ঘটল। কোনও সংস্কৃত বা সংস্কৃতজ ভাষায় প্রাপ্ত কোনও শব্দকে সংস্কৃতের ধাতু-প্রত্যয়ের সাহায্যে যদি নিশ্চিতরূপে, যুক্তির অনুকুলভাবে, বিশ্লেষ বা ব্যাখ্যা করিতে না পারা যায়, এবং সেইরূপ শব্দ ভারতের বাহিরের অন্ত ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্যভাষায় যদি না মেলে, ভাহা হইলে ঐ শব্দের আর্যত্বের সম্বন্ধে সন্দিহান হুইবার কারণ ঘটে। তাহার পর, শক্টা যদি এমন বিষয় লইয়া হয়, যাহা ভারতের সহিত বিশেষভাবে সম্বদ্ধ, এবং অনার্য-ভাষার তাহার অফুরূপ শব্দ যদি থাকে, ও অনার্য-ভাষার শব্দ-স্ষ্টির নিয়ম-অমুসারে সেই ভাষার ধাতু- ও প্রত্যয়-বোগে নিষ্ণার পদের মত বক্ষামাণ পদের বিশ্লেষ যদি হইতে পারে, তাহা হইলে সেই শন্ধটা অনার্য-ভাষা হইতে গৃহীত হওয়ার स्वभक्त व्यवन युक्ति चारेरा। 'छात्रन' भक এर ट्यानीत भक।

সংস্কৃতে ইহা অ-সংস্কৃত পদের ছাপ লইয়া আছে, এবং ভারতের বাহিরে কোনও আর্য-ভাষায় এই শব্দ মিলে না: অপিচ. তামূল-সেবা ভারতীয় রীতি স্বীকার করিতে হয়, এবং দেখা যায় ষে, ভারতের বাহিরে ইন্দো-চানে ও ইন্দোনেদিয়ায় প্রচলিত কোল-ভাষা-সম্পৃত্ত মোন-খােুর প্রভৃতি ভাষার ধাতু- ও প্রতায়-ষোগের রীতি-অনুসারে, 'তম'-উপসর্গ-যোগে পর্ণার্থক 'বল' শব্দ মিলিত হইয়া প্রাচীন ভারতের কোনও স্থানে কোল- বা মোন-খোর-ভাষীদের মধ্যে \*'তমবল' এইরূপ কোনও রূপ প্রচলিত ছিল ( যাহার অনুরূপ শব্দ বহু জীবিত কোল-সম্পূক্ত মোন-খোর ভাষায় মিলে ), এবং আর্য ভাষা সংস্কৃতে এই শক্ 'ভাগুন'-রূপে গৃহীত হইয়াছে। উপদর্গ-বিহান '+বল্' রূপও পর্ণার্থে ভারতে কচিৎ ব্যবস্ত হইত, কোথাও কোণাও ভারতের বাহিরে এই জাতীয় ভাষায় এখনও হয়। এখনও 'বল্' শব্দ 'পান'-অর্থে থাসিয়া ভাষায় মিলে; এবং তদ্ভিন্ন হুইটা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা শব্দে অফুপদর্গ 'বল' শব্দ পাওয়া যায়—'বার' ও 'বর' রূপে— 'वाक्रहे' ७ 'वरताक' मकद्या। 'वाक्रहे' मरक्त आठीन जुल 'বার্যী', গ্রীষ্টায় ত্রয়োদশ শতকের একখানি তাম্রশাসনে 'বার্য়ী-পড়া' ( = বারুই-পাড়া )-রূপে লিখিত একটা গ্রামের নামে পাওয়া যায়। 'বারুই' শব্দের সংস্কৃত অমুবাদ করা হইয়াছে 'বারুজাবিন'। 'বারু' কি ? পান বলিয়াই অমুমিত হয়—মোন-খ্যের ও তৎসম্পূক্ত ভাষার পান-বাচক 'বল্' শব্দের নজীরে। 'বারুই— বরোজ', এই চুইটা, অন্ততঃ আংশিকভাবে বাঙ্গালার চুইটা দেশা শন্দ-এ দেশে প্রচলিত অনার্য-ভাষা হইতে অধিগত। পুরাতন বান্ধালার 'তাঁবোল', আধুনিক বান্ধালার 'তাম্লী' শব্দও তজপ।

বাঙ্গালা ভাষার শত শত প্রাকৃতজ এবং দেশী অর্থাৎ প্রচ্ছর অনার্য (মোন-খোর, কোল বা দ্রাবিড়) শব্দ, গ্রাম্য ভাষায় এখনও বিগুমান আছে। কিন্তু সেই সকল শব্দ এখন অনাদৃত, কুষক ও অন্ত নিরক্ষর সম্প্রদায়ের মধ্যে নিবদ্ধ। বহু স্থলে শহরের ভাষার প্রভাবে এবং সংস্কৃত ও ফারসীর চাপে পড়িয়া এই সব শব্দ লোপ পাইতেছে। অবশ্য পল্লী-জীবনের বৈশিষ্ট্য ক্রমি প্রভৃতি বিষয়ক বত শক্ষে শহরের ভাষা সহজে মারিতে পারিবে না। কিন্ত এই সকল তত্ত্ব ও দেশা বা অজ্ঞাত-কুলশীল শব্দের ভিতরেই আমাদের ভাষার ও জাতির ইতিহাস লুকায়িত আছে। বালালা ভাষার আলোচনায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের স্বজামান বাঙ্গালীর ইতিহাসের জন্ম এই সকল শব্দের সংগ্রহ করিয়া আন্ত অভিধান-ভুক্ত করিয়া ফেলা দরকার। পল্লীগ্রামে থাকিয়া কাজ করিবার স্থবিধা বাহাদের আছে, সেইরূপ সত্যামুসন্ধিৎস্থ স্বজাতি-বৎসল মাতভাষানুরাগী বাঙ্গালী ঘবক অক্লেশেই Sir George Abraham Grierson শুর জর্জ আরাহাম গ্রিয়ার্সনের Bihar Peasant Life-এর মত বইকে আদর্শ করিয়া এই শব্দ-সংগ্রহ কাজে লাগিয়া যাইতে পারেন। জিজ্ঞাসা বা অভিনিবেশের সহিত শ্রবণ ও লিখনের দারা তাঁহারা ভারত-বিভার ভাণ্ডারে, কেবলমাত্র এইরূপ একটা সংগ্রহের সাহাব্যে, এমন চিরস্থায়ী আলোচ্য উপাদান দিয়া ষাইতে পারিবেন, যাহার মূল্য যাবৎ এই সমস্ত বিষয়ের চর্চা থাকিবে, ভাবৎ স্থাসমাজে সাদরে স্বীকৃত হইবে।

## স্বরদর্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি

বাঙ্গালা ভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট উচ্চারণ-রীতি আছে, ভদ্মরা আধুনিক বাঙ্গালার (বিশেষত: চলিত ভাষার) রূপ, স্বর-ধ্বনি বিষয়ে অস্তান্ত আধুনিক ভারতীয় আর্য ভাষাগুলির সাধারণ রূপ হইতে একেবারে ভিন্ন প্রকারের হইয়া গিয়াছে। গত ছয় সাত শত বংসর ধরিয়া বাঙ্গালা স্বর্ধবনির বিকার বা বিকাশ এই উচ্চারণ-রীভিগুলিকেই অবলম্বন করিয়া হইয়াছে। সংস্থাত এইরূপ বিশেষ রীতি একেবারে অজ্ঞাত, স্মৃতরাং এবম্প্রকার উচ্চারণ-রীতির আলোচনা সংস্কৃত ব্যাকরণকারগণ করেন নাই। বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধারণতঃ সংস্কৃত ব্যাকরণেরই অফুকরণ হইয়া থাকে বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার ব্যাকরণ-রচয়িতারা বাঙ্গালার নিজস্ব এই উচ্চারণ-রীতির ও তদবলম্বনে বর্ণ-বিভাস-পদ্ধতির আলোচনা-বিষয়ে মনোযোগী হন নাই। কিন্তু বাঙ্গালা সাধ-ভাষা ও চলিত-ভাষার পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ বুঝিতে হইলে, আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার গতি সম্যগ্ভাবে প্রণিধান করিতে হইলে. এবং বাঙ্গালা ভাষায় মধাযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্ধ-তৎসম ( অর্থাৎ বিষ্ণুত বা অশুদ্ধরূপে উচ্চারিত ও পরিবতিত সংস্কৃত) শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারা ফুদয়ঙ্গম করিতে হইলে, বান্ধালা ভাষার এই বিশেষ উচ্চারণ নিয়ম কয়টার সহিত পরিচয় থাকা আবশুক। এই সকল নিয়ম মংপ্রণীত Origin and Development of the Bengali Language পুস্তকে বিশ্বত ভাবে আলোচিত হইয়াছে (প্রথম খণ্ড, পূষ্ঠা ৩৭৪-৪০২, এবং অন্তর্জ্ঞ )। উপস্থিত প্রবন্ধে সেই সব বিষয়ের বাছল্য-ভাবে পুনরবতারণা করিবার উপযোগিতা নাই। আলোচিত উচ্চারণ-রীতির মধ্যে কতকগুলির উপযোগী বর্ণনাত্মক নাম বাঙ্গালায় নাই — অন্ততঃ আমি পাই নাই। সংস্কৃত ব্যাকরণের পারিভাষিক मकावनोत मर्था এই উচ্চারণ-রীতির নাম নাই: काরণ, সংস্কৃতে এইরপ রীতির আলোচনা হইবার অবকাশই হয় নাই: এবং বাঙ্গালী ব্যাকরণকারদিগের মধ্যে কেহও নৃতন নাম স্বষ্টি করিয়াও দেন নাই। ইউরোপের ভাষাতম্ববিগায় কিন্তু এই সকল উচ্চারণ-সূত্রের পরিচায়ক সংজ্ঞা ইংরেজী, ফরাসী, জরমান প্রভৃতি ভাষায় নির্গারিত হইয়া আজকাল সাধারণ ভাবে ব্যবহৃত হইতেছে। বাজালা ব্যাক্রণ লিখিতে হইলে এইরূপ সংস্থার আবশুক্তা সকলেই স্বীকার করিবেন। উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা বাঙ্গালার এই উচ্চারণ-রাতির পরিচায়ক কতকগুলি সংজ্ঞা বা নাম প্রস্তাব করিতেছি। বলা বাহুলা, প্রস্তাবিত সংজ্ঞা বা নাম বা পাবিভাষিক শক্তুলি নিখিল ভারতে সর্বত্র গ্রহণের উপযোগী করিবার জন্ম সংস্কৃত ধাতু ও প্রতায় হইতে নিশার করা হইয়াছে— হিন্দী উডিয়া পাঞ্জাবী গুজরাটা মারহাট্টী এবং তেলুগু কানাড়ী তামিল মাল্যালম প্রভৃতি ভারতের তাবং সংস্কৃতাশ্রয়ী ভাষায় আবশুক-মত বাবহারের যোগা। বিষয়টাকে স্পবোধা করিবার জন্ত উপর্যন্নিথিত উচ্চারণ-রীতিগুলির একটু আলোচনা অপরিহার্য হইবে।

সাধু বা প্রাচীন বাঙ্গালা শব্দের ধাতুর মূল স্বরধ্বনির নানাবিধ পরিবর্তন দেখা যায়। নিম্লিখিত কয়টী পর্যায়ে বা শ্রেণীতে এই সব পরিবর্তনকে ফেলা যায়। যথা:-

[ > ] চলিত ভাষায়, অর্থাৎ ভাগীরথী নদীর উভয় তীরস্থ

ভদ্র মৌথিক ভাষায় ও তাহার আধারের উপর স্থাপিত নৃতন সাহিত্যের ভাষায়, নিয়ে আলোচিত উচ্চারণ-রীতি বিশেষ ভাবে বিভ্যমান। যথা—'দেশী' > 'দিশি'; 'ছোরা', হ্রস্বার্থে 'ছোরী' স্থানে 'ছুরী'; 'ঘোড়া', স্ত্রীলিকে 'ঘোড়া' স্থলে 'ঘুড়ি'; 'দে' ধাড় — 'আমি দেই' স্থলে 'দিই' বা 'দি', কিন্তু 'সে দেএ' স্থলে 'দেয় ( আয় )'; 'শো' ধাড়—'আমি শোই' না হইয়া 'আমি শুই', কিন্তু 'সে শোয়'; 'শুনৃ' ধাড়—'আমি শুনি', কিন্তু 'সে শোনে'; 'কর্' ধাড়—'আমি কনি', কিন্তু 'সে শোনে'; কর্' ধাড়—'আমি কনি', কিন্তু 'সে নাই; 'বিলাভা' > 'বিলেভি' > 'বিলিভি'; 'উড়ানী' > 'উড়ুনি'; সংস্কৃত 'শেফালিকা' > প্রাকৃত 'শেহালিআ' > অপত্রংশ 'শেহলিঅ' > বাঙ্গালা 'শিউলি'; ইড্যাদি।

এতদ্বিন, 'একটা, হুইটা, ভিনিটা' > 'একটা, হু-টা, ভিন্টা' > 'একটা ( = আ্যাক্টা), হুটো, ভিনটে'; 'ইচ্ছা' > 'ইচ্ছে'; 'চিঁড়া' > 'চিঁড়ে'; 'মিধ্যা' > 'মিধ্যো'; 'ভিক্ষা' > 'ভিক্ষে'; 'পূজা' > 'পূজা' ; 'মূলা' > 'মূলো'; 'তুলা' > 'তুলো'; ইত্যাদি।

[২] দিতীয় প্রকারের পরিবর্তন পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় আজকাল সাধারণ, কিন্তু এক সময়ে ইহা সমগ্র বঙ্গাদেশেরই কথা ভাষার লক্ষণ ছিল। শুব্দের মধ্যেকার বা অন্তের ই-কার বা উ-কারের, পূর্বাবস্থিত এবং আশ্রিত ব্যপ্তনের পূর্বেই আসিয়া যাওয়া এইরূপ পরিবর্তনের বিশেষত্ব (পূর্ব-বঙ্গের কতকগুলি উপভাষা ব্যতীত অন্তর সাধারণতঃ এইরূপ ক্ষেত্রে উ-কার ই-কারে রূপান্তরিত হইয়া যায়)। যথা,—'আজি, কালি' > 'আইজ্, কাইল্'; 'গ্রন্থি' > 'গান্তি' > 'গাহিট'; 'সাধু' > 'মাউধ্, সাইধ্'; 'রাথিয়া' > 'রাইখ্যা'; 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ'; 'করিতে' > 'কইর্তে'; 'করিয়া' > 'কইর্যা'; 'হরিয়া' > 'হইর্যা'; 'জলুআ' > 'জউলুআ, জইলুআ'; 'চক্ষ্' > 'চষ্' > 'চউথ্, চইথ্'; ইত্যাদি।

ি ৷ তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন পশ্চিম-বঞ্চের, বিশেষতঃ ভাগীরথী নদার তীরের এবং উহার আশ-পাশের স্থানসমূহের চলিত ভাষায় বিশেষ প্রবল। বঙ্গের বহু অঞ্চলে এইরূপ পরিবর্তন এখনও একেবারে অজ্ঞাত; বিশেষ করিয়া পূর্ব-বঙ্গের কথ্য ভাষায়. এবং কচিৎ পশ্চিম-বঙ্গের স্থানুর প্রান্তের ভাষায়। এই পরিবর্তন হইতেছে দ্বিতীয় শ্রেণীর পরিবর্তনের আরও একটু প্রসার। শব্দের মধ্যে বা অস্তে অবস্থিত ই-কার বা উ-কার পূর্বে আনীত হইলে, এই পরিবর্তনে তাহা পূর্বের স্বরবর্ণের সহিত মিশিয়া যায় ও তাহার রূপ বদলাইয়া দেয়। যথা—'আজি, কালি' > 'बाहेज, काहेन' > 'এज, (कन' ( প্রাচীন গ্রামা উচ্চারণ, কলিকাতার আশে পাশে চব্বিশ-প্রগনায় হুগলীতে ৮০/১০০ বংসর পূর্বে প্রচলিত ছিল—'আলালের মরের ছলাল'-এ 'বাহুল্য' (অর্থাৎ বাহাউল্লা) নামে যে মুসলমান পাত্রটীর কথা আছে, তাহার ভাষায় এই প্রকারের রূপ প্যারীচাঁদ মিত্র ধরিয়া গিয়াছেন.-শিক্ষা ও সাধুভাষার প্রভাবে এই প্রকারের উচ্চারণ এখন আর শ্বতম্ভ ভাবে অবস্থিত একাক্ষর শব্দে শ্রুত হয় না ); 'চারি' > 'চাইর' > 'চের', যথা 'চাইরের পাঁচ' > 'চেরের পাঁচ' = 🖁 ; 'গাঁঠি' > 'गाँटेंहें' > 'गाँहें'—यथा 'मत्न मत्न ताँडे मिएक ; ताँटेंद्र किए' ; 'দাধু' > 'দাউণু' > 'দাইণু'—'দেণু', মথা 'পাঁচ দিন চোরের, একদিন দেখের': 'রাখিয়া' > 'রাইখ্যা' > 'রেখা' > 'রেখা' 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' > 'সাইথুআ' > 'সেথো'; 'করিতে' >
'কইরতে' > 'ক'রতে' = 'কোরতে'; 'করিয়' > 'কইরাা' >
'ক'রাা' > 'ক'রে' = 'কোরে'; 'হরিয়' > 'হইরাা' > 'হ'রাা'
> 'হ'রে' = 'হোরে'; 'জলুআ' > 'জইলুআ' > 'জ'লো' =
'জোলো'; 'চকু' > 'চখু' > 'চউথ্', 'চইথ্' > 'চোথ্' ইত্যাদি।

চলিত ভাষার প্রভাবে এই ধরণের পরিবর্তনের ফল বছ রূপ সাধুভাষায়ও আসিয়া গিয়াছে: যথা—'ছালিয়া' > 'ছাইল্যা' > 'ছেলে'; 'মাইয়া' > 'মায়া' > 'মেয়ে'; 'থাকিয়া' > 'থাইক্যা' > 'থেকে'; 'জলুয়া' > 'জ'লো'; 'জালিয়া' > 'জেলে' ইত্যাদি।

[8] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন অন্ত ধরণের—প্রথম তিন প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে অজ্ঞাত, কিন্তু চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন সংস্কৃতে মিলে। যথা—'চল্' ধাতু—'চলে', কিন্তু ণিজন্ত 'চালে' ( এতদ্বির অন্ত ণিজন্তও আছে—'চালায়', 'চলায়') [তুলনীয় সংস্কৃত 'চলতি—চালয়তি']; 'পড়' ধাতু পতনে—'পড়ে', ণিজন্ত 'পাড়ে'; 'টুট্' ধাতু—'টুটে', ণিজন্ত 'তোড়ে'। এখানে অবহাগতিকে পড়িয়া ধাতুর মূল স্বরধ্বনির স্বতঃই পরিবর্তন ঘটিয়াছে—'চল্—চাল্', 'পড়—পাড়', 'টুট্—তোড়'।

একণে উপর্যুক্ত চারি প্রকারের পরিবর্তন-রীতির অন্তর্নিহিত কারণ বা প্রেরণাটা কি, ভাষা বুঝিয়া, বাঙ্গালায় ইহাদের কি কি নাম দেওয়া সমীচান হইবে, ভাষার বিচার করা যাউক।

[ > ] প্রথম প্রকারের পরিবর্তন শক্ষ-মধ্যন্থিত স্বরধ্বনিগুলির
মধ্যে সামঞ্জন্ত বা সঙ্গতি আনিবার চেপ্তায় ঘটিয়াছে। 'দেশা' >
'দিশি'—এখানে প্রথম অক্ষরের এ-কার পরবর্তী অক্ষরের জীকারের (ই-কারের) প্রভাবে, পরবর্তী ই-ধ্বনির সহিত সঙ্গতি

রাখিবার চেষ্টায় নিজেই ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ই ( ঈ )-র উচ্চারণে জিহবা মুখবিবরের অগ্রভাগে প্রস্থত হয়, এবং সঙ্গে উধের উঠে: এ-কারের বেলায়, উধের উঠে না, একেবারে নিম্নেও নামে না, মাঝামাঝি অবস্থায় থাকে। বাঙ্গালা উচ্চারণে, পরবর্ত্তী ই-কারের আকর্ষণের ফলে, পূর্ববর্তী এ-কারের উচ্চারণের সময়েই, এ-কারের স্থান হইতে অপেক্ষাকৃত উচ্চ ই-কারের স্থানে জিহ্বা উত্তোলিত হইয়া পড়ে: ফলে, এই এ-কারের সহজেই ই-কারে পরিবর্তন ঘটে। উ-কার এবং ও-কার উচ্চাবৰে ক্সিহ্বা মুখবিববের ভিতরের দিকে বা পশ্চাদ্রাগে আক্ষিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অধরোষ্ঠ সমুচিত হইয়া বুত্তাকার ধারণ করে: মুখাভান্তরে আক্ষিত জিলা উ-কারের বেলায় উচ্চে উঠে, ও-কারের বেলায় মধাভাগে থাকে, এবং অ-কারের বেলায় নিম্নে অবস্থান করে। 'ঘোডা' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে ঈ-প্রতায়-জাত 'ঘোডী' শব্দের উচ্চারণে, প্রথম অক্ষরের ও-কার পরবর্তী অক্ষরের ঈ-কারের প্রভাবে পড়ে, ইহার দারা আক্ষিত হয়: এবং ঈ বা ই-কারের উচ্চারণে জিলার অবস্থান উচ্চে হয় বলিয়া, ও-কারও উচ্চে স্থানীত হয়; ফলে ইহার উ-কারে পরিবর্তন 'ঘুড়া'। তজ্রপ— 'করে, করা' পদে, এ-কার জিহনার মধ্য-অবস্থান-জাত, আ-কার জিহ্বার অধঃ-অবস্থান-জাত: এই জন্ম ইহাদের প্রভাবে বা আকর্ষণে পড়িয়াও অ-কার নিমেই থাকে, উচ্চে উঠিয়া নিজ রূপ वम्लाय ना : किन्छ 'क-वि = (कार्ति', এখানে हे-कात উচ্চারণ করিবার সময়ে জিহনা উচ্চে উঠে, তাই ইহার আকর্ষণে ক-এর অ-কারও কিঞ্চিৎ উধ্বে উত্থিত হয়, ও-কারে পরিবতিত হয়। তদ্রপ 'কর্-উক্', 'ক-ক্লক্ = কোক্লক্'---এখানে ক-এর অ-কার, 'উক্'-এর উ-কারের আকর্ষণে উচ্চে উঠিয়া ও-কার হইয়া গিয়াছে।

পার্ষের সংলগ্ন চিত্রদারা স্বরবর্ণ উচ্চারণে মুখের অভ্যন্তরে জিহ্বার সমাবেশ দেখিতে পাওয়া যাইবে; এবং এই চিত্রের সাহায্যে, কি করিয়া উচ্চাবন্ধিত জিহ্বার দ্বারা উচ্চারিত 'ই, উ'র প্রভাব বা আকর্ষণে এ-কার ই-কার হয়, অ-কার ও-কার হয়, বা ও-কার উ-কার হয়, এবং এই প্রকারের নানা পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে, তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

বাঙ্গালা শলের অভ্যন্তরন্থিত স্বরধ্বনিগুলির মধ্যে পরস্পরের প্রতি একটা টান বা আকর্ষণ পড়ে। ফলে, উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ'-র প্রভাবে, মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, ও' এবং নিমাবস্থিত স্বর 'আ, অ'—ম্থাক্রমে 'ই, উ' এবং 'এ, ও'-তে পরিবর্তিত হয়; এবং মধ্যাবস্থিত স্বর 'এ, জ্যা' তথা 'ও', 'অ'-র প্রভাবে পড়িয়া উচ্চে আক্ষিত হইতে পারে না; 'অ'-র প্রভাবহেতু উচ্চাবস্থিত স্বর 'ই, উ' মধ্যস্থানে নামিয়া আসিয়া যথাক্রমে 'এ' এবং 'ও' হইয়া যায়। উচু নীচুকে উচুতে টানে, নাচু উচুকে নীচে নামাইয়া লয়— ইহাই হইতেছে এই প্রভাবের মূল ক্থা। এই অম্বসারে বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের ও অন্তান্ত পদের রূপের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে।

ধাতুতে স্বর্ধ্বনি

'অ ই উ এ ও' [ə, i, u, e, o]
থাকিলে, প্রভায়ে বা বিভক্তিতে যদি 'ই, উ' [ɪ, u] আইসে,
ভাহা হইলে পূর্বোলিখিত ধাতৃর স্বরধ্বনি যথাক্রমে

'ও ই উ এ (ই) উ' [o, i, u, e (i), u]
কপে অবস্থান করে; এবং

স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ৮৯

প্রতায়ে বা বিভক্তিতে 'এ (বা য়). আ, অ, ও' [e (ĕ), ব, ə, o ] আসিলে, ধাতুর স্বর মধাক্রমে

'অ এ ও জ্যা (এ) ও' [১, e, ০, a (e), ০] রূপে অবস্থান করে। যথা—

'চল্' ধাতু—'চল্'+'-অহ'='চলহ, চলো'; 'চল্'+'-এ'=
'চলে'; 'চল্'+'-আ'='চলা'; 'চল্'+'-অস্ত'='চলস্ত'; কিন্তু—
'চল্'+'-ই'='চলি=চোলি'; 'চল্'+'-উক্'='চলুক্'='চলুক্';
'কিন্' ধাতু—'কিন্'+'-এ'='কিনে'='কেনে'; 'কিন্'+'-অহ'='কিনহ'='কেন' (তুমি ক্রন্ন কর); 'কিন্'+'-আ'=
'কিনা, কেনা,; কিন্তু—'কিন্'+'-ই'='কিনি'; 'কিন্'+
'-উক্'='কিন্তুক';

'গুন্' ধাতু—'গুন্'+'-এ' = 'শোনে'; 'গুন্'+'-অহ'=
'গুনহ', 'গুন'='শোনো' (তুমি প্রবণ কর); 'গুন্'+'-ই'='গুনি';
'গুন্'+'-উক্'='গুরুক'; 'গুন্'+'-আ'='গুনা'='শোনা';

'দেখ' ধাতৃ—'দেখে' = 'ছাখে' ( এ > জ্যা, e > :: ) ; 'দেখহ' > 'দেখ' = 'ছাখো' ; 'দেখি, দেখুক' ; 'দেখা' = 'ছাখা' ;

'দে' ধাতৃ—'দেয়=ভায়'; 'দেই=দিই'; 'দেঅহ>দেও> ভাও', পরে 'দাও'; 'দেউক>দিউক>দিক্'; 'দেআ'='দেওয়';

'मान्' थाजू--'माल ; माला ; इनि ; इन्क्, माना' ;

'শো' ধাতু—'শোষ; শোও; শুই; শুক্; শোষা'।

পরবর্তী স্বরধ্বনির আকর্ষণে বা ভাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্ম বেমন প্রাগবস্থিত স্বরের পরিবর্তন হয়, তেমনি ইহার বিপরীতও ঘটিয়া থাকে,—অর্থাৎ পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরেরও পরিবর্তন হয়। যধা—'বিনা' > 'বিনে' ( ই-র আকর্ষণে আ-কারের উচ্চে এবং মুখের সম্মুখভাগে আনয়ন, ফলে এ-কারে পরিবর্তন); তজপ 'ইচ্ছা—ইচ্ছে, চিস্তা—চিস্তে, হিসাব—হিসেব, গিয়া—গিয়ে, দিয়া—দিয়ে, বিলাত—বিলেত'; ইত্যাদি। এবং পূর্ববং অগ্রগামী উ-র প্রভাবে পরস্থিত আ-কারের ও-তে পরিবর্তন ঘটে; যথা—'পূজা—পূজো, ধুনা—ধুনো, স্মহা—ম্বত, হুহা > হও, জুয়া—জুও'; ইত্যাদি।

এই পরিবর্তন-ধর্য-হেতু, বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দগুলি (খাটি বাঙ্গালা, তৎসম ও বিদেশী) চলিত ভাষায় বিক্কত হইয়া গিয়াছে। যথা 'বিলায়তী > বিলাতী > বিলেতি > বিলিতি; পিঠালী > পিঠলী > পিঠোলী > পিঠলী > উড়ানী > উজানী > তারেসী > সারিসি; কুড়ালী > কুড়োলী > কুড়োলী > কুড়োলী > কুড়োলী > কুড়োলী > কুড়োলী > উচ্ছাগ্র > উচ্ছাগ্র > উচ্ছাগ্র > উচ্ছাগ্র > উচ্ছাগ্র > বিরামিন্তায় < নিরেমিন্তায় নিলেমিন্তায় (গ্রামা, স্ত্রীলোকের ভাষায় )'; ইত্যাদি।

এইরূপ পরিবর্তন-রীতিকে কি নাম দেওয়া যায় ? প্রাচীন বাঙ্গালা হইতেই ভাষায় ইহার অন্তিত্ব দেখা ষায় ; যথা, প্রীক্নফার্তনে—'চোর—চোরিণী' হইতে 'চুরিণী', 'কোয়েলী' হইতে 'কুয়িলী', 'ছিনারী'-র পার্শ্বে 'ছেনারী', 'পুড়ি'র পার্শ্বে 'পোড়া' ইত্যাদি। এইরূপ পরিবর্তন অন্ত ভাষায়ণ্ড পাওয়া ষায়। যেমন ভুকীতে at 'আং' মানে ঘোড়া, at-lar 'আং-লার্' = ঘোড়াগুলি; ev 'এভ্' মানে বাড়ী, ev-ler 'এভ্-লের্' মানে বাড়ীগুলি; এখানে at শব্দে আ-ধ্বনি থাকায় বহুবচনের প্রত্যয়ে-ও আ-ধ্বনি আসিল, প্রত্যয়টী -lar রূপে সংযুক্ত হইল; এবং ev শব্দে

এ-ধ্বনি থাকায় প্রতায়ের রূপ হইল এ-কার-যুক্ত -ler! উরাল-গোর্টায় ভাষায়, আল্তাই-গোর্টায় ভাষায় (তুর্কী যাহার অন্তর্গত), তেলুগু প্রভৃতি কতকগুলি দ্রাবিড় ভাষায়, এবং অন্তর এই রীতি মিলে। এই পরিবর্তন আবার স্বরের উচ্চারণকে কেবল নিম হইতে উচ্চে বা উচ্চ হইতে নিমে আনয়ন করিয়াই হয় না—জিহ্বাকে অগ্রভাগ হইতে পশ্চাতে এবং পশ্চাৎ হইতে সন্মুখ ভাগে আনয়ন করিয়া, ও অধরৌষ্ঠকে প্রস্তুত বা বৃত্ত করিয়াও হইয়া থাকে—এবং ফলে ওর্ট্রয়কে প্রস্তুত করিয়া উচ্চারিত 'উ' 'ও' 'অ'-র এবং অধরৌষ্ঠকে সঙ্গৃচিত ও বৃত্তাকার করিয়া উচ্চারিত 'ই' 'এ' 'আা'র বিকারে নানা প্রকার অভ্নত স্বয়ধ্বনি উৎপন্ন হইয়া থাকে—যে সকল স্বয়ধ্বনি আমাদের ভাষায় সাধারণতঃ অজ্ঞাত, এবং আবশ্রক-মত রোমান বর্ণমালায় ö ü i y w প্রভৃতি নানা অক্ররের সাহাযো সেগুলি ত্যোতিত হয়।

এইরূপ পরম্পরের প্রভাবে জাত স্বরধ্বনির পরিবর্তনকে ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বিদ্গণ Vocalic Harmony বা Harmonic Sequence বলিয়াছেন (জরমানে Vokal-harmonic, ফরাসীতে Harmonic vocalique বা Assimilation vocalique). বাঙ্গালায় এই রীতির নাম স্মান্ত্র-স্কৃতি দেওয়া হউক, এই প্রস্তাব করিতেছি।

একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—যেথানে আগু অ-কার নিষেধ-বাচক, সেথানে ইহার উচ্চারণ 'অ'-ই থাকে, স্বর-সঙ্গতি হয় না; যথা—'অ-তৃন' (কিন্তু নাম অর্থে 'ওতুল'), 'অ-স্থখ', 'অ-ধীর', 'অ-ন্থির', 'অ-দিন' (কিন্তু 'অতিথি'-র উচ্চারণ 'ওতিথি'), ইত্যাদি। এই পার্থকাটুকু ধরিতে না পারিয়া, চলিত-ভাষা ব্যবহারের সময়ে আনেকেই, বিশেষতঃ পূর্বক্স-বাসিগণ, ভুল করিয়া 'ও' উচ্চারণ করেন।

[২] দিতীয় প্রকারের পরিবর্তনের প্রকৃতি লইয়া খুঁটীনাটা আলোচনা করিবার প্রয়োজন নাই। ইহা এক প্রকারের বর্ণ-বিপর্যয়-ই-কার বা উ-কার, বাঞ্জনের পরে নিজ স্থানের অতিরিক্ত ব্যঞ্জনের পূর্বে আইসে: যেমন 'কালি' > 'কাইল'. 'সাধ' > 'সাউন'। কিন্তু ইহা কেবল বর্ণ-বিপর্যয় মাত্র নহে-এক হিসাবে ইহা আগম, বা পূর্বাভাস-হেতুক আগমও বটে: ষেমন 'সাথুআ' > 'সাউথুআ' : এখানে 'থু'-এর 'উ' রহিয়া গেল, ওদিকে 'থ'-এর পূর্বেও উ-কার আসিয়া গেল। তদ্ধপ, 'করিয়া' > 'কইরাা': এথানেও 'রি'-র ই-কার একেবারে স্বস্তান ত্যাগ করিয়া 'র'-এর আগে চলিয়া গেল না, 'র'-এর আগে পূর্বাভাদের মত. ই-কার আসিয়া গেল—উভয় স্থানেই ই-কার রহিল। স্থতরাং কেবল মাত্র বর্ণ-বিপর্যয় অধবা ই-কার (বা উ-কার) আগম বলিলে চলে না। 'পূ<াভাগ-আগম' বলিলে ক্তকটা ব্যাখ্যা হয় বটে। সংস্কৃতে এইরূপ পূর্বাভাসাত্মক আগম দেখা ষায় না, কিন্তু সংস্কৃতের স্বস্থানায় অবেস্তার ভাষায় মিলে: যথা— সংস্কৃতে 'গিরি' = অবেস্তায় 'গইরি' ( মূল ইরানায় রূপ '\*গরি' ); সংস্কৃতে 'গচ্ছতি'— মবেস্তায় 'জসইতি' (মূল ইরানীয় রূপ-'+জসতি'); সংস্কৃতের 'সর<sup>্</sup>, অর্থাৎ 'সর্উঅ'—অবেস্তার 'হউর্ব' অর্থাৎ 'হউর্উঅ' ( মূল ইরানীয় রূপ '\*হর্ব = হর্উঅ' )। ভারতবর্ষে বৈদিকের বিকারে জাত প্রাক্ততেও কচিৎ এইরূপ পুবাভাসাত্মক ই- ও উ-বর্ণের ব্যত্যয় বা বিপর্যয় হ'ইত, তাহারও প্রমাণ আছে: যথা-সংস্কৃত 'কার্য=কার্যত্র' শব্দ প্রাকৃত অধ তৎসম রূপে '৽কাইর্ইঅ', '৽কাইর্অ' > '৽কাইর'-তে প্রথম রূপান্তরিত হয়; পরে অন্তঃসন্ধি করিয়া দাঁড়ায় '৽কাইর > কের'— ষ্টাবাচক প্রত্যয়-হিসাবে প্রাক্তে এই 'কের'-পদ প্রচলিত হয়; 'পর্যন্ত — পর্যন্ত — পর্ইঅন্ত — পরিঅন্ত > •পইরন্ত > পেরন্ত'; 'পর্ব' = 'পর্ব — পর্উঅ' > '৽পউর্উঅ > পউর > পোর', ইত্যাদি ছই-চারিটা পদ প্রাক্তে পাওয়া যায়, এবং এগুলি এই পূর্বাভাসাত্মক বিপর্যরের বা আগমের ফল।

ইউরোপের ভাষাতত্ত্ববিদ্যাণ স্বরধ্বনির এই প্রকারের গতির নামকরণ করিয়াছেন Epenthesis (ফরাসীতে Epenthèse)। শন্দটা গ্রীক ভাষার একটা প্রাচীন শন। গ্রীকে ইহার অর্থ ছিল কেবল মাত্র 'আগম', এবং এই প্রকার পূর্বাভাসাত্মক আগমকেও জানাইবার জন্ম এই শব্দ ব্যবহৃত হইত: যথা baino, পুর্বরূপ \*banio; leipo, পূর্বরূপ \*lepio; eimi, পূর্বরূপ emmi, তৎপূর্বে •esmi; ইত্যাদি। অক্রফোর্ড ডিকশুনরির মতে, ১৬৫৭ গ্রীষ্টাব্দে এই শব্দ প্রথম ইংরেজী ভাষায় কেবল 'আগম' অর্থে বাবহাত হয়। এখন ভাষাতত্ত্বিভায় এই শব্দের প্রধান অর্থ—the transference of a semi-vowel to the syllable preceding that in which it originally occurred—পূর্ব-স্থিত অক্ষরে অন্তঃস্থ বর্ণের আনয়ন। গ্রীক Epenthesis শব্দটী ইউরোপীয় ভাষাতত্ত্বে এখন বেশ চলিয়া গিয়াছে। 'পূর্বাভাসাত্মক ধ্বনি-বিপর্যয়' বা ধ্বন্তাগমকে স্বল্লাকর স্থােচার্য একপদময় নামের ছারা বাঙ্গালায় অভিহিত করিতে হটলে, গ্রীক Epenthesis শব্দের অমুরূপ একটা শব্দ, গ্রীকের অফস্তানীয় ভাষা আমাদের সংস্কৃতে থাকিলে অফুসন্ধান করিয়া

বাহির করিতে হয়; এবং সংস্কৃতে এরপ শব্দ বিভ্যমান না থাকিলে. গ্রীক শব্দটীর ধাতু ও প্রত্যন্ত্র ধরিয়া অমুরূপ সংস্কৃত ধাতু- ও প্রত্যন্ত্র-যোগে নৃতন একটা শব্দ তৈয়ারী করিয়া লইতে পারা যায়। গ্রীক Epenthesis শক্তীর বিশ্লেষ এই—epi (উপদর্গ)+in (উপসর্গ)+thesis (শব্দ): thesis-শব্দ আবার ক্রিয়া-বাচক the ·( থে ) ধাতুতে -si-s প্রত্যয়-যোগে নিম্পন। epi উপদর্গের অর্থ 'উপরে', 'অধিকস্থ' (upon, in addition to); en-এর অর্থ 'ভিতরে': এবং thesis অর্থে 'স্থাপন', বা 'রক্ষণ'। গ্রাক epi-র প্রতিরূপ সংস্কৃত শব্দ হইতেছে 'অপি':—'উপরে' অর্থে 'অপি' উপসর্গের প্রয়োগ হইত, 'নিকটে, সংযোগে, অধিকন্ত, অভান্তরে'—এই সকল অর্থেও ইহা ব্যবদত হইত; 'অধিকল্প'— এই অর্থে এই উপদর্গের অব্যয়-রূপে ব্যবহারও আছে; বৈদিক সংস্কৃতে ধা-ধাতুর সঙ্গে 'অপি' ব্যবহৃত হইয়া 'অপিধান' এবং 'অপিধি' এই ছাই পদ বিভাষান ছিল—বাহাদের অর্থ 'আবর্ণ': 'অপি' উপদর্গ আবার সংক্ষিপ্ত আকার গ্রহণ করিয়া 'পি' রূপ ধারণ করিয়াছিল—যথা—'অপিধান—পিধান': 'অপি'+'নহ'= 'পিনহ' ইত্যাদি। en-এর প্রতিরূপ শব্দ সংস্কৃতে নাই; en-এর অর্থ 'ভিতরে'; ইহার সংস্কৃত প্রতিশক্ষ হইবে 'নি' (বেমন—'নি-হিত, নি-বাস' ইত্যাদি); গ্রাক ধাতু thi-র প্রতি-রপ হইতেছে সংস্কৃত ধাতু 'ধা', এবং --i-১ প্রতায়ের সংস্কৃত প্রতিরূপ '-তিস' বা '-তিঃ'; thesis='ধিতিস্'; বৈদিক ভাষায় 'ধিতি' পাওয়া যায়, লৌকিক সংস্কৃতে ইহার রূপ হয় 'হিতি'। তাহা হইলে দাডায়, epi-en-thesis = অপি-নি-হিতি: বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্য, এই পূর্বাভাসাত্মক আগম বা বিপর্যয়কে অভএব

তাশি নিহিতি বলা যাইতে পারে;—'উপরে বা অধিকস্ক আভ্যন্তরীণ সংস্থাপন'—এইরপ অর্থ এই নব-স্পষ্ট শব্দের ব্যুৎপদ্ভিগত অর্থ হইবে; এই মৌলিক অর্থের দারা উদ্দেশ্য অর্থ অনায়াসে গোতিত হইতে পারে; এবং সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপে প্রচলিত Epenthesis শব্দের সহিত ইহার ধ্বনি ও সাধন এবং অর্থ-গত সমতাও পাওয়া যাইবে। 'অপিনিহিতি'-র বিশেষণে 'অপিনিহিত' শক্দ (epenthetic অর্থে) প্রযুক্ত হইতে পারিবে।

[৩] তৃতীয় প্রকারের পরিবর্তন অপিনিহিতির প্রসারেই ঘটিয়া থাকে, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে। অপিনিহিতির ফলে বে 'ই' বা 'উ' আগে চলিয়া আইদে, তাহা পূবের অক্ষরে অবস্থিত 'অ' বা 'আ' বা অন্ত স্বরের পার্ষে বিদয়া, তাহার সঙ্গে একযোগে diphthong অর্থাৎ সংযুক্ত-স্বর বা সন্ধ্যক্ষর সৃষ্টি করে:—বেমন, 'রাপিয়া' > 'রাইখ্যা'--এথানে সংযুক্ত-স্বর 'আই'; 'করিয়া' > 'কইর্যা'—এথানে সংযুক্ত-স্বর 'অই' ( স্বরসঙ্গতির নিয়মে 'অই'-এর 'অ' ও-কারে পরিবতিত হয়, ফলে উচ্চারণে 'ওই') : 'দীপবুক্ষ' > 'দীৱরুক্থ' > 'দিঅরুথা' > 'দিঅউর্থা' > 'দেউর্থা' ( এখানে সংযুক্ত-স্বর 'এউ' ) >'দেইর্থো'>'দের্থো'; 'মাছুয়্ম'>'মাউছুয়্ম' ( এথানে সংযুক্ত-স্বর 'আউ' ) > 'মাইছুয়া' ( এথানে 'আউ'-এর 'আই'-তে পরিবর্তন ) >'মেছো'; ইত্যাদি। এই সকল সংযুক্ত-স্বরের দ্বিতীয় অঙ্গ 'ই' (মূল 'ই', এবং উ-কারের পরিবর্তনে জাত 'ই'), পূর্ব-ম্বরের সহিত সন্ধিযোগে মিশিয়া যায় ('রাইখ্যা'> 'রেখ্যা' > 'রেখে' : 'মাউছুয়া' > 'মাইছো' > 'মেছো' ), কিংবা লুপ্ত হইরা যায় ('দেউর্থা' > 'দেইর্থো' > 'দে'র্থো'; 'কইর্যা' > 'ক'র্যা' > 'ক'রে' )। অ-কারের পরে এই অপি-

নিহিত 'ই' আসিলে, ইহার লোপ-ই সাধারণ; কিন্তু পূর্বস্থিত অ-কারকে ও-কারে পরিবর্তন করিয়া দিয়া এই অপিনিহিত 'ই' নিজ প্রভাব-চিক্ত অন্ধিত করিয়া রাথিয়া যায়। য-ফলার 'য়' ( = ইঅ )-তে যে ই-ধ্বনি বিভয়ান আছে, তাহা মধায়গের বাঙ্গালাম (ও মধাযুগের উড়িয়াম) অপিনিহিত হইয়া উচ্চারিত হইত ; যথা—'সত্য = সন্তিঅ > সইত্তিঅ, সইত ; পথ্য = পংগিঅ > প্রতিখিত্ম > প্রত্য: বাহ্ম=বাজ্মিত্ম > বাইজ্ম (মধ্যযুগের উডিয়ায় 'বাহিজ'); বোগ্য = বোগ্গিঅ > ঘোইগ্গিঅ > যোইগ্গ'। আধনিক বাঙ্গালায় এইরূপ অপিনিহিত য-ফলা বিভয়ান আছে,— পূর্ব-বঙ্গের বাঙ্গালায় ইহার অন্তিত্ব এখনও লপ্ত হয় নাই ( বেমন 'সত্য > সইত্ত, পণ্য > পইখ; বাহ্য = বাইছ্ম; বোগ্য = যোইগুগ')। চলিত ভাষায় য-ফলাজাত এই ই-কার, হয় একেবারে লুপ্ত হইয়াছে, এবং লোপের পূর্বে স্বরসঙ্গতি-অনুসারে পূর্বতা মূল অ-কারকে ও-কারে, এবং মূল ও-কারকে উ-কারে পরিবতিত করিয়া দিয়াছে; নয় প্রথম অপিনিহিত হইয়া পরে লুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু নিজ পূবস্থানে পূর্ণ ই-কারে পরিবর্তিত হইয়া বিগুমান রহিয়াছে: যথা—'সতা=সন্তিঅ > সইতিঅ > সইত > (১) দোইন্ত, (২) সোইন্তিম > (১) সোভো ( শোভো ), (২) সোভি ( 'শোন্তি'--'সত্যি'রূপে লিখিত হয় ) : পধ্য = পংথিষ> পইংথিম. পইৎপ > (১) পোইৎপ, (২) পোইখিম>(১) পোখো, (২) পোখি ( =পথ্যি ); বাহ্য = বাদ্মিঅ, বাইদ্মা > (১) বাদ্মো, (২) বাদ্মি, বাজ্মে; যোগ্য = যোগ্গিঅ > যোইগ্গিঅ, যোইগ্গ > (১) যোইগ্গ, (২) বোইগ্গি > (১) বোগ্গো, (২) যুগ্গি'; ইন্ড্যাদি। 'ক্ষ'-র উচ্চারণ পুরাতন বাঙ্গালায় ছিল 'থা' ( 'ক্ক'—এই সংযুক্ত অক্ষরের

নাম বা বর্ণনা হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায়—'ক-য়ে মুর্ণগ্র-ম্বরে থিঅ'), এবং 'ড় + ঞ = জ্ঞ'-এর উচ্চারণ ছিল 'গাঁ'; উচ্চারণে য-ফলা আইসে, এবং এই য-ফলাও সত্যকার য-ফলার মত কার্যকরে; যথা—'লক্ষ্য = লক্থিঅ > লইক্থিঅ, লইক্থ > লোক্থি (কলিকাতার 'গ্রাম্য' উচ্চারণে—'সাত লোক্থি টাকা'), লোক্থো; রক্ষা = রক্থিআ > রইক্থিআ, রইক্থ্যা > রোক্থ্যা, রোক্থে, রোক্থা; আজ্ঞা = আগ্যা = আগ্রিআ > আইগ্রিআ, আইগ্রিয়া > আইগ্রিআ,

পুরাতন বাঙ্গালার পূর্ণ-রূপ শব্দ এই অপিনিহিতি ও তদনস্তর এই প্রকারের পরিবর্তনে নৃতন আকার ধারণ করিয়া বসিয়াছে; যেমন—'বংস-রূপ > বছরের > বছরেঅ > বাছরে, বাছর > \*বাছউর্> \*বাছউর্> \*বাছউর্> \*বাছউর্> \*কারেঁউর্> \*কারেঁউর্ > কার্র রূঅ > কার্র রূ, কার্র রূ > কারেঁউর্ > কার্র রূ, কার্র রূ—বাঙ্গালা পুঁথিতে কাঙুর (কাঙর-কামিখ্যা), সপ্তদশ শতকের ইউরোপীয় ভ্রমণকারীর লেখায় Caor'; ইত্যাদি।

অপিনিহিত ই-কার বা উ-কারের প্রভাবে পূর্ব-ম্বরের পরিবতন
—ইহাই আমাদের আলোচ্য তৃতীয় প্রকারের স্বরধ্বনি-বিকারের
মূল কথা। ইহা বাঙ্গালার বাহিরে অস্তান্ত কোনও কোনও আর্য্যভাষায় মিলে। যেমন ছোটনাগপুরে প্রচলিত ভোজপুরিয়াতে 'কাটি,
মারি' (= কাটিয়া, মারিয়া) > 'কাইট্, মাইর'; পশ্চিমা পাঞ্জাবীতে
ইহা পাওয়া ষায়: 'জঙ্গল্প' (জঙ্গল) শব্দের প্রথমাতে 'জঙ্গল্প >
\* জঙ্গউল্ক > জঙ্গল্প, সপ্তমীতে 'জঙ্গল্প > \* জঙ্গইল > জঙ্গল্প, সপ্তমীতে 'জঙ্গলি> \* জঙ্গইল > \* ঘইর >
বের'। এভিত্তির সিংহলীতে এইরূপ পরিবর্তন খুবই সাধারণ।

ভারতের বাহিরের বহু ভাষায়ও এই পরিবর্তন দেখা যায়। Indo-European ইন্দো-ইউরোপীয় (আদি-আর্য) ভাষার Germanic জর্মানীয় শাখার ভাষাগুলির মধ্যে অনেকগুলিতে এই প্রকারের ধ্বনি-বিকার খুবই সাধারণ, এবং এই ভাষা-গুলিতেই এই ধ্বনি-বিকারের প্রথম আলোচনা হইয়াছিল। ইংরেজা ও জরমান ভাষায় এই রীতির বছল প্রয়োগ ঘটিয়াছিল। কতকভালি দৃষ্টান্তের দারা বঝা বাইবে। প্রাচান ইংরেজা \* Franc-ise > Frence (ise-এর । ই-কারের অপিনিহিতি, \* Fraincse ব্লপে পরিবর্তন, পরে ৷ ই-কারের প্রভাবে পড়িয়া a আ-কারের e এ-কারে পরিণতি ) > আধুনিক ইংরেজা French; প্রাচীন ইংরেজী একবচনে mann ( = মামুষ), বহুবচনে \*man-n-iz, তাহা হইতে menn, আধুনিক ইংরেজী man—বহুবচনে men; fot ( = পা)—বহুবচনে \*fot-iz— পরে fact, তাহা হইতে fet, আধুনিক foot—feet; প্রাচানতম ইংরেজী \*haria ( হারিয়া= সেনা ), প্রাচীন ইংরেজী here (=হেরে: এখন এই শন্দটা লুপ্ত); তদ্ধপ brother—brether (brethren), জরমানের Bruder—Brüder (Brueder); food —feed প্রভৃতি বহুবচনের ও ক্রিয়ার রূপের উদ্ভব এই নিয়মে।

এই ধ্বনি-পরিবর্তন বা বিকারের কি নাম দেওয়া যায় ?
জরমান ভাষায় ইহা প্রথম আলোচিত হয়, এবং জরমান
পাণ্ডতেরা ইহার একটা বেশ নামকরণ করিয়াছেন; Klopstock
ক্লপ্টক্-ক তৃক গ্রীষ্টায় অষ্টাদশ শতকে এই নাম স্পষ্ট হইয়া প্রথম
ব্যবহৃত হয়। নামটা হইতেছে Umlant (উম্-লাউৎ); এই
জরমান শন্দটা ইংরেজীতেও বছশ: গৃহীত হইয়াছে; ইংরেজীতে

আর একটা নাম ব্যবহৃত হয়—Vowel Mutation (ফ্রাসীতে Mutation vocalique) | Umlant শ্লাটী জুরমান উপসূর্ব um-কে ( যাতার অর্থ, 'চতুর্দিকে, অভিতঃ, প্রতি, উপরে', এবং সংস্কৃত 'অভি' উপদর্গ হইতেছে যাহার প্রতিরূপ ), ধ্বনি-বাচক শক্ Laut-এর সহিত যুক্ত করিয়া Umlaut শব্দের সৃষ্টি; মোটামুটা অর্থ, 'ঘুরিয়া পরিবতিত ধ্বনি'। এই Umlaut শক্তের আধারের উপর ইহার সংস্কৃত প্রতিশব্দ আমরা সহজেই গড়িয়া তুলিতে পারি। আধুনিক জর্মান Laut বিশেষ্য শব্দ ; Laut-এর ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে loud (বিশেষণ শৃক্ষ); Laut, loud এই উভয়েরই আদি জরমানিক মূল-রূপ হইতেছে \*hluda বা \*xluðáz (श्लूब.ज.) এবং ইহার আদি ইন্দো-ইউরোপীয় মল হইতেছে \*klutós (ক্লুতোস্)-- সংস্কৃতে বাহার পরিণতি হইতেছে śrutáh 'শ্রুতঃ'; শব্দটার ধাতু হইতেছে ইন্দো-ইউরোপীয় \*kleu বা \*klu=সংস্কৃত śru গ্রুণ | Um-laut-এর উপসর্গ ও ধাতু-প্রত্যয় ধরিয়া ইহার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'খভি-শ্রুত': বথা---

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় \*ṇbhi-klutós (মৃভি-ক্লুভোস্)

|
সংস্কৃত abhi-śrutáh প্রাচীন জরমানীয় গ্রীক
'অভিশ্রুতঃ' - umbi-xluðáz ampin-klutós
| (অফ্-িক্লুভোস্)
আধুনিক জরমান
|
Umlaut

'অভিশ্রুত' কিন্তু সংস্কৃতে ব্যাকরণের সংজ্ঞা-সূচক পদ নহে, ইহার রাটা অর্থ দাড়াইনা গিয়াছে 'বিখ্যাত'। 'অভি +শ্রু' ধাতুর

অর্থ হইতে 'সমাক রূপে শোনা', এবং এই অর্থে 'অভিশ্রবণ, অভিশ্রাব, অভিশ্রত্য' পদের প্রয়োগ আছে। আলোচ্য ধ্বনি-বিষয়ক বিকারকে বুঝাইবার জন্ত, Umlaut-এর আক্ষরিক প্রতিরূপ শব্দ 'অভিশ্রুত' ব্যবহার না করিয়া, ইহার অন্তর্গত প্রত্যয় জ্ব-টাকে বদলাইয়া জি-প্রত্যয়যুক্ত অভিশ্রহাতি শব্দ প্রয়োগ করিলেই ভালো হয়, এবং আমি এই নব-প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করিতে চাহি। 'শ্রুতি' শব্দ উচ্চারণ-তত্ত্বে পূর্বেই প্রাক্ত বৈয়াকরণগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়াছে ; যথা জৈন প্রাক্তের 'য়-শ্রুতি' ( 'বচন > বঅণ > বহাণ,' 'মদন > মঅণ, মহাণ', তুই উদ্বৃত্ত স্বরধ্বনির মধ্যে য়-কারের আগম )। এইরূপ য়-শ্রুতি বাঙ্গালাতেও আছে— যথা 'কেডক > কেঅঅ > কেয়া', কচিৎ 'কেওয়া= কেরা': এবং যু-শ্রুতির অনুরূপ 'র-শ্রুতি'-ও প্রাকৃতে ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষাগুলিতে আছে—যেমন, 'কেডক-ট-> কেঅখড-> কেরজড- > কেরড- = কেওড়া' ইত্যাদি। ভারতীয় ব্যাকরণে 'যু-ফ্রাতি' আছে, ভারতীয় ভাষার ইতিহাসে 'র-ফ্রাতি'-ও মিলে, এবং পারিভাষিক শব্দ 'র-শ্রুতি'-ও চলিবে : 'অভিশ্রুতি'তে তদ্ধপ কোনও আপত্তি হইতে পারে না। 'অভি'-উপদর্গ দিয়া উচ্চারণ-তত্ত্বে আর একটা সংজ্ঞা প্রাতিশাখ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে—'অভি-নিধান'—পদের অস্তে হলস্ত বা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে সংস্কৃতে একটা বৈশিষ্ট্য আসিত, সেই বৈশিষ্ট্য এই শক্ষ-দারা গোতিত হইত।

[8] চতুর্থ প্রকারের পরিবর্তন—ধাতুর মূল স্বর্বর্ণকে অবলম্বন করিয়া। এই পরিবর্তনের মূল বাঙ্গালায় মিলে না— প্রাক্তবের মধ্য দিয়া ভারতের আদি ভার্যভাষায় (সংস্কৃতে) ইহার মূল পাওয়া যায়। যেমন—'চলে < চলই < চলদি < চলতি;

চালে < চালেই < চালেদি < চালেভি < •চালয় ভি < চালয়ভি; ठन < ठनः ; ठान < ठानः ; ठू८० < ठुँछेहे < ठुँछेहे < ठुँछेिं <</p> টুটুটি < ফটাভি ; ভোড়ে < ভোড়েই < ভোড়েই<ভোড়েদি< ভোড়েভি < ভোটেভি < ভোটমতি < ত্যেটিমভি—টুট≡কট্, তোড़ = তোট; यन-पान; निशा-तिश < निश्, तिशः'; धाङ्-निश्चि श्रद्धक्तित धरे अकारतत পরিবর্তন, বাঙ্গালায় সাধারণত: সহজে ধরা যায় না,—'চল-চাল', 'পড়-পাড়' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দে 'অ--আ'-র অদল-বদল যেখানে বেখা যায়, সেখান-ছাড়া অন্তত্ৰ স্বর-সঙ্গতি, অপিনিহিতি ও অভিশ্ৰুতি আসিয়া প্রাচান ধাতুগত স্বর্গ্বনির নিয়মিত পরিবর্তনকে উল্ট্-পালট করিয়া দিয়াছে। হিন্দী প্রভৃতি অন্ত ভারতীয় আর্যভাষাতেও এই পরিবর্তন দেখা যায়; যথা—'মরনা >মারনা, থিঁচুনা > থেঁচনা, তপনা > তার না ( তপ্যতে —তাপম্বতি > তপ্পই—তারেই >তপে—তাৱে), জলনা—বারনা ( জনতি—জানয়তি> জনই— वाल्टे > जल-वादा ), निकन्त-निकान्ना, कांच्न-कंट्ना, পালনা-পলনা'; ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এই পদ্ধতি-সমুসারে ধাতৃত্ব স্বরধ্বনির নৃতন রূপ গ্রহণ করা, আধুনিক আর্যভাষাগুলিতে আর জীবস্ত রীতি নহে—প্রাক্ত হইতেই এই রীতির ভাঙ্গন ধরিয়াছে।

ধাতুর স্বরধ্বনির বিভিন্ন রূপ গ্রহণ সংস্কৃত ভাষার কিন্তু একটা বিশিষ্ট রীতি। সংস্কৃত বৈদ্বাকরণগণ এই রীতিকে পূর্ণ ভাবে স্বালোচনা করিয়াছেন, এবং 'গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণ', —এই তিনটা সংজ্ঞা-দ্বারা এই পরিব্রতনের ধারাকে স্বভিহিত করিয়াছেন।

#### ১০২ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

নিমে গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের কার্য প্রদর্শিত হইতেছে—

ধাতু (সরল বা মূল রূপ) গুল वृक्ति সম্প্রসারণ ৱদ (বদত্তি, ৱদ ধাত ৱাদ বশংবদ) (অফুবাদ) (অনদিত) যজ (যজতি, যজ্ঞ) যাজ, যাগ ইজ (ইজা, যজ ধাত (याक्रक, याक्रिक, यात) \* टेर्डा७ > टेप्टि) রিদ্ধাতু রিদ (বিজ্ঞা) রেদ (বেদ) রৈদ (বৈজ্ঞ) শ্রউ = শ্রব, শ্রো শ্রৌ = শ্রাউ, শ্রার শ্ৰু ধাতু (শ্রবণ, শ্রোতা) (শ্রাবক, শ্রোত) তহ্ধাতু হহ্, হৃষ্ লোহ্লোর লৌহ, লৌল (দোহন, দোগ্ধা) (দৌগ্ধ) (ত্রগ্ধ) নী ধাতু নী (নীতি) নই = নয়, নে নৈ = নাই, নায় (নয়ন, নেতা,) (নৈতিক, নায়ক) ধৃ ধাতু ধ্র, গু (ধৃতি) ধর (ধরণ, ধরা) ধার (ধারণ) ক্রপ্রাতুক্রপ্কর (কল্লনা) কাল (কালনিক) (ক>প্তি)

ধাতুর স্বরের গুণ-বৃদ্ধি-সম্প্রসারণাত্মক পরিবর্তন সংস্কৃতের স্থায় ভারতের বাহিরের তাবৎ ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় মেলে; এইরূপ পরিবর্তন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোর্টর একটা অস্ততম প্রধান বৈশিষ্ট্য; যথা—

#### গ্রীকে---

péda ( = পাৎ, পাদ ) póda pos epi-bu-ar dérkomai (\*দশামি) decorka ( = দদৰ্শ) é ciakon ( = আদৰ্শম)

```
স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি
 tithēmi (= দধাৰি) thōmos (= ধামঃ) thetós (= হিডঃ)
লাতীনে---
 fidō ( = বিশ্বাস করি ) foedus
                                        fides ( বিশ্বাস )
 dö ( मनामि )
                       dönum (দানম) datus (দত্তঃ)
 canō (গান করি)
                       cecini ( আমি
                                       cantus (গান)
                           গাহিলাম )
গথিকে-
 bindan ( = bind বন্ধ ধান্ত ) band bundum bundans
                                   bērum baúrans
 bairan ( = bear ভ ধাত )
                          bar
                                   sēxwum saixwans
 safxwan ( =see সচ ধাতু )
                             saxw
                                             (x = h)
                             laílót laílotum letans
 lētan ( = let )
ইংরেজীতে-
                                    bounden
    bind
                       bound
                       bore
                                    born
    bear
                                    seen
    566
                       SHW
    sing
                                    sung
                                               SO
                       sang
প্রাচীন আইরীশে-
    ান্ত ( আমি যাই )
                                 techt ( গমন )
                                 mbth ( हुर्व कदा )
    melim ( চূর্ণ করি )
                                 síd (সক্রি)
    -aidid ( ব্যবস্থা করে )
                                 uile ( সকল )
    il ( वर्छ )
                                 lán ( পূৰ্ণ )
     lín ( সংখ্যা )
```

প্রাচীন শ্লাবে—

vedő ( নয়ন করি ) ( voje- )voda věs = ved-som

pro-važdati = vadjati

tekő (দৌড়াই) tokŭ točiti texů=teksom
pri-tekati, ras-takati

আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতুর মূল স্বর অবিক্বন্ত থাকিত না, নানা অবস্থায় তাহার পরিবর্তন ঘটিত। ইউরোপীয় ভাষাত্রবিদ্গণ ষাট বৎসরের অবিক কাল ধরিয়া গবেষণা ও আলোচনার পর এই পরিব্তনের ধারাটা নির্ণয় করিয়াছেন। এই ধারার অস্তর্নিহিত স্বত্রটীরও বহু বিচার করা হইয়াছে। ধাতুর স্বরধ্বনির যে সকল পরিব্তন দেখা যায়, তাহাদের গ্রন্থনাইউরোপীয় ভাষায় ধাতু, পদ-রূপে ব্যবহৃত হইবার কালে stress accent বা স্বরাঘাত এবং pitch accent বা উদান্তাদি স্বরের প্রভাবে পড়িত, এবং সেই ধাতুর আভ্যন্তরীণ মূল স্বরধ্বনি, প্রসারে অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে ও প্রকৃতিতে অর্থাৎ উচ্চারণ-স্থানের পরিব্তনে নব নব রূপ ধারণ করিত, এবং ক্রিছং-বা স্বরাঘাতের একান্ত সভাবে লুপ্ত হইয়াও যাইত; যথা,—

মূল ধাতু ed ( = সংস্কৃত 'অদ্')—প্রকৃতিগত বা গুণগত পরিব তিনে হইল od; তদনস্তর এই হুইটী হ্রস্ত রূপ, মূল-রূপে গৃহীত ed ও তদ্বিকার-জাত od, ইহাদের উভয়ের প্রসারে হইল দীর্ঘ ed, öd; এবং স্বরাঘাতের একান্ত অভাবে, মূল স্বরধ্বনির লোপের ফলে, মাত্র –d রূপ লইয়া দাড়াইল; ফলে, ধাতুর বিভিন্ন রূপ হইল এই.—

## স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ১০৫

ed od ēd ōd -d

আদি ইন্দো-ইউরোপীয়ের e, o, a, এই তিনটা হ্রস্থ ধ্বনি সংস্কৃতে একটা মাত্র রূপ a বা অ-কারে পর্যবসিত হয়, এবং তদ্রপ ইন্দো-ইউরোপীয় দার্ঘ ē ō ā-ও সংস্কৃতে মাত্র দীর্ঘ ā বা আ-কারে পর্যবসিত হয়; স্থতরাং—

হ্রস্ব ed-, od-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad = 'অদ্', ও দীর্ঘ ed-, ōd-এর স্থলে সংস্কৃতে দাঁড়াইল ad = 'আদ'; এইক্রপে 'অদ্' ধাতুর ফল হইল, 'অদ্-' (গুণ), 'আদ্-' (রুদ্ধি) ও '-দ্-'; যথা-—

'অদ্-তি – অন্তি'; 'অদ্-অন-ম্ = অদনম্'; 'অদ্-ন- = সন্ন'; 'আদ' ( লিট্ ); 'অদ্' > 'দ' + '-অস্থ' ( শৃত্ ) = 'দস্ত' ( যাহা খাদন ক্রিয়া করে )।

শুণ, বৃদ্ধি, সম্প্রসারণ—এক স্থতে এই তিনটাকৈ গ্রথিত করিয়া দেখিলে, প্রত্যায়ের ও ধাতুর স্বরধ্বনির পরিব তনের সমস্ত ব্যাপারটা সহজ্বোধা হইয়া পড়ে। আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় ধাতু যেখানে নিজের মূল রূপে থাকে, এবং ষেখানে তাহার প্রকৃতির পরিব তন হয়, কিন্তু প্রসার বা দীর্ঘীকরণ হয় না, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে আমরা 'গুণ' পাই; আর যেখানে ইহার নিজ মূল প্রকৃতির বা পরিবতিত প্রকৃতির প্রসার বা দীর্ঘীকরণ পাই, সেইরূপ স্থলে সংস্কৃতে পাই 'বৃদ্ধি'; এবং যেখানে ধাতুর মূল স্বরের লোপ, ও ফলে 'য় র ল ব' (অর্থাৎ 'ই + অ, ঝ + অ, ৯ + অ, উ + অ') স্থলে যেখানে 'য়ৢর্ল্ র' বা 'ই, ঝ, ৯, উ' পাই, সংস্কৃতে সেখানকার এই পরিব তনকে বলে 'সম্প্রসারণ'। আদি ইন্দোইউরোপীয়ের দিকে দৃষ্টি রাথিয়া বিচার করিলে, ইহাই হইল গুণ, বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণের মূল কথা।

সমগ্র ব্যাপারটাকে পুথক পুথক ভাবে না দেখিয়া, গুণ, বুদ্ধি ও সম্প্রসারণ এইরপ আলাহিদা আলাহিদা নাম না দিয়া. একটা ব্যাপক সংজ্ঞায় অভিহিত করা যায়। ইউরোপে এইরপ ব্যাপক নামকরণ হইয়াছে, এবং একাধিক শব্দ জরমান, ইংরেজী ও ফরাসীতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮১৯ সালে জ্বমান ভাষা-তত্ত্বিৎ Jakob Grimm মাকোবু গ্রিম্ জরমান ভাষার প্রথম আধুনিক ভাষাত্ত্বানুসারী ব্যাকরণ লেখেন। তথন তিনি এই স্বর-পরিব তনের নাম করিবার জন্ম জরমান ভাষায় (এই প্রবন্ধে প্রাগালোচিত Umlant শব্দের অমুরূপ) একটা শব্দ সৃষ্টি করেন—দে শব্দটী হইতেছে Ablant; উপসর্গ ab-এর সঙ্গে পূর্ব্ব-বর্ণিত Laut শক্ষের যোগ। Ab উপসর্গের ইংরেজী প্রতিরূপ হইতেছে off, ও সংস্কৃত প্রতিরূপ 'অপ'। সম্পূর্ণ শক্ষার সংস্কৃত প্রতিরূপ হইবে 'অপশ্রুত': কিন্তু Umlaut-এর প্রতিরূপ-হিসাবে যেমন 'অভিশৃত' না ধরিয়া, 'অভিশৃতি'কে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি, তদ্রপ এখানেও খপশ্রত না বলিয়া অপশ্রতিই গ্রহণ করিতে চাই। ধাতুর মূল স্বরধ্বনির—মূল শ্রুতির—অপ-গমন বা বিকার,—ইহাই হইবে 'অপ**জতি'র ধাতুগত** এগ<mark>ি</mark>। প্রাকৃত ব্যাকরণের 'র-শ্রুতি,' তদবলম্বনে প্রযুক্ত 'র-শ্রুতি,' এবং নব-সৃষ্ট 'অভিশ্রতি'র পার্বে এই 'অপশ্রতি' শব্দ ধ্বনি বা উচ্চারণ-গত পরিব্তনের সংজ্ঞা-হিসাবে সহজ ভাবেই এক প্রায়ের হইয়া দাড়াইবে। Ablant বা অপশ্তির অন্ত কয়েকটা নাম যাহা ইউরোপে ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হইতেছে ইংরেজী \owel Alternance, বা স্বরের নিয়ন্ত্রিত আগমন বা পরিব তন, ফরাণীতে Alternances vocaliques; কিন্ত ইংবেজীতে Ablant শক্ষীও স্বরসঙ্গতি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি, অপশ্রুতি ১০৭ বহুশঃ গৃহাত হইয়া গিয়াছে; এবং এতছিল্ল, ১৮৯০০া-এর গ্রীক প্রতিশন্দ দিয়া একটা শন্দ ভাষাতান্থিকেরা ব্যবহার করিতেছেন; বিশেষতঃ ফরাসারা, যাহারা জরমান Ablant শন্দ গ্রহণ করিতে অনিজুক, অপচ Alternance vocalique অপেকা সংক্ষিপ্ত নাম চাহেন; ৯৮-এর গ্রাক প্রতিরূপ ৯০০, এবং Laut-এর গ্রীক প্রতিশন্দ চাটান, এই ছই মিলাইয়া, গ্রীক Apophōneia, তাহা হইতে লাতান Apophonia শন্দ কল্পনা করিয়া, এই Apophonia শন্দকে ইংরেজাতে Apophony এবং ফরাসাতে Apophonia রূপে ভাঙ্গিয়া প্রয়োগ করিতেছেন। যাহা হউক, সংস্কৃত শন্দ 'অপশ্রুতি'-ছারা বাঙ্গালা প্রভৃতি 'আমাদের ভারতায় ভারায় কাজ চলিবে, এরূপ আশা করা য়ায়। 'চল—চাল', 'টুট—তোড়', 'দিশা—দেশ', 'পড়—পাড়', প্রাচান বাঙ্গালার 'বিছ (=বিছং)—বেজ (=বৈজ্ঞ)'—এই প্রকারের স্বর্থৈচিত্র্যকে অতএব ইন্দো-ইউরোপীয় 'গ্রপশ্রুতি'-র ফল বলিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইবে।

এত দ্বির স্বরধ্বনি-ঘটত অন্ত যে সকল রীতি বাঙ্গালায় প্রচলিত আছে, তাহাদের নাম বিজ্ঞমান আছে;—বথা লোপ ও আগম ( আজ, মধ্য, অস্ত্য), এবং স্বরভক্তি বা বিপ্রকর্ষ (Anaptyxus)। এগুলি কইয়া আলোচনা এ ক্ষেত্রে নিশুয়োজন। এক্ষণে প্রস্তাবিত স্বাহ্রসম্ভাতি, আশিনিহিতি, অভিপ্রভাতি ও অপ্রশ্রুভিতি বাঙ্গালা ভাষায় চলিতে পারিবে কি না, স্বধীবর্গ তাহা বিচার করিয়া দেখিবেন।

## বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

১৯৩১ সালের লোকগণনা-অন্থুসারে পাঁচ কোটির অধিক সংখ্যক লোকে বাঙ্গালা বলে। বাঙ্গালা দেশের সর্বত্র বাঙ্গালা ভাষা চলে, তদতিরিক্ত বিহারের সাওঁতাল-পরগনার, মানভূমে ও পূর্ণিয়া জেলায়, এবং আসামের গোয়ালপাড়া, প্রীহট্ট ও কাছাড়ে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত। ভারতবর্ষের অন্ত অন্ত প্রদেশেও অল্পর্যালা-ভাষী আছে। লোকসংখ্যা-হিসাবে বাঙ্গালা ভাষাকে পৃথিবীর সাত আটটা প্রধান ভাষার মধ্যে একটা বলিয়া স্বাকার করিতে হয়। ইংরেজা, উত্তরের চীনা, ক্ষম, জরমান, স্পোনায়, জাপানী—এগুলির পরেই বাঙ্গালার স্থান। আমাদের দেশে হিন্দী বা হিন্দুস্থানা ভাষারই প্রসার এবং প্রভাব খুব বেনী,—প্রায় তের কোটি লোকে হিন্দুস্থানা ব্যবহার করিয়া থাকে; কিন্তু হিন্দুস্থানা যাহারা কেবলমাত্র বাহিরের ভাষা বা পোষাকী ভাষারূপে ব্যবহার না করিয়া, ঘরেও মাতৃভাষা-ক্রপে বলিয়া থাকে, তাহাদের সংখ্যা বঙ্গভাষীদের চেয়ে তের কম।

পৃথিবীর অন্ত সমস্ত ভাষার মত বাঙ্গালা ভাষারও নানা রূপ আছে। যে সব ভাষার বছদিন ধরিয়া লিখিত সাহিত্য বিজ্ঞমান, প্রায় দেখা যায় যে, সে সব ভাষার সাহিত্যিক রূপ ও সাধারণ কথোপকথনের রূপের মধ্যে অল্প-বিস্তর পার্থক্য আছে। সাহিত্যিক-ও কথা-ভেদে বাঙ্গালা ভাষারও বিভিন্ন রূপ দেখা যায়। প্রথম—বাঙ্গালার সাহিত্যিক রূপ—বা 'সাধুভাষা'; সাধারণতঃ এই সাধুভাষায় সমগ্র বঙ্গদেশে গছ-সাহিত্য চিঠিপত্রাদি লিখিত

হইয়া থাকে ! সাধুভাষার পাশাপাশি নানা অঞ্চলের কথিত বা মৌথিক বাঙ্গালা বিশ্বমান । এইগুলির মধ্যে কলিকাতা-অঞ্চলের এবং ভাগীরথী নদীর ছই তীরের ভদ্রসমান্তের লোকেদের মধ্যে ব্যবহৃত ভাষা সাধারণতঃ সমগ্র বঙ্গদেশের শিক্ষিত জনগণ-ক তৃক স্বীকৃত হইয়াছে ; বিভিন্ন স্থানের লোকে একত্র কথাবার্তায় সকলেই কলিকাতা-অঞ্চলের এই ভাষা বলেন. বা বলিতে চেষ্টা করেন ; এই বিশিষ্ট মৌথিক ভাষাকে 'চলিত ভাষা' বলা হয় । 'সাধুভাষা' ও 'চলিত ভাষা'-কে ইংরেজীতে যথাক্রমে Standard Literary Bengali (অথবা High Bengali ) এবং Standard Colloquial Bengali রূপে অমুবাদ করা হইয়াছে । সাধুভাষার গ্রাম চলিত ভাষাও আজকাল সাহিত্যে থুব ব্যবহৃত হইতেছে,—সাধুভাষার পার্ম্বে গন্ধসাহিত্যেও ইহার একটা স্থান হইয়াছে । পত্য-সাহিত্যে বিশুদ্ধ সাধুভাষা অপেক্ষা বিশুদ্ধ চলিত ভাষা, অথবা মিশ্র সাধু ও চলিত ভাষাই প্রচলন বেশা।

নিয়ে বিভিন্ন কয়েক প্রকারের বাঙ্গালার নিদর্শন দেওয়া হইল:—

[১] সামুভামা—তৎকালে তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র ক্ষেত্রে ছিল।
সে যথন আসিয়া বাটীর নিকটবর্তা হইল, তথনই নৃত্য-গীত-বাতাদির ধ্বনি গুনিতে
পাইল। তাহাতে সে একজন ভূতাকে আহ্বান করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এই
সকল ব্যাপারের অর্থ কি ? ভূতা উত্তর দিল—আপনার ভ্রাতা প্রত্যাবর্তন
করিয়াছেন, ও আপনার পিতা তাহাকে নিরাপদে ক্ষ্-শরীরে পুনঃপ্রাপ্ত হইরাছেন
বলিয়া আনন্দোৎসব করিতেছেন।

[২] চলিত ভাষা (কলিকাতা; ভাগী-রখী-তীর )—তথন তার বড়ো ছেলে ক্ষেতে ছিল, সে এসে বাড়ীর

### ১১০ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

কাছে গেম্নি পৌছুলো, 'ওন্নি নাচ গান বাজনার শব্দ শুন্তে পেলে। তথন নে একজন চাকরকে ডেকে জিজেনা ক'র্লে—এনব ব্যাপার হ'ছেছ কেন ? তাতে চাকর ব'ল্লে—আপনার ভাই কিরে এনেছেন, আর আপনার বাবা তাকে ভালোয়-ভালোয় ফিরে' পেয়েছেন ব'লে নাচ-গান থাওয়ান-দাওয়ান ক'র্ছেন।

- তা মানভুমের মোখিক ভাষা (পশ্চম-বঙ্গ)—

  ঐ লোকটার বড়ো বেটা তেখ্নে কেতে গেল্ছিলো, সে ফির্তি সময়ে যখ্নে
  আপনাদের ঘরের পাশ হাব্ড়াল, তখ্নে লাচ-বাজ্নার ধুম গুন্তে পার্যে একজন
  মুনিশকে বুলিয়ে পুছলেক্ যে এদব কিসের লিয়ে হচেছ রে? মুনিশটা
  ব'ললেক—ভূমার ভাই আইছেন্ন, এহাতে ভূমার বাপ কৃট্ম খাওযাছেন, কেন্ন
  উহাকে ভালায়-ভালায় পাওয়া গেলছে।
- [2] ব্রাজবংশী উত্তর-বঙ্গ গ্রন বড় বেটা পাতার বাড়ীং আছিল। পাছে।ং তাঁয় আসতে আসতে বাড়ীর কাছোং যায়া নাচগানের শোর শুনবার পাইল। তথ্ন তাঁয় একজন চেল্রাক ডাকেরা পুছ
  করিল—ইগ্লা কি ? তথন তাঁয় তাক্ কৈল্—তোর ভাই আইচেচ, তোর
  বাপ্ তাক্ ভালে ভালে পায়া। একটা বড় ভাওরা ক'বচে।
- ত্র ভাকা, মালিকগ্রু (পূর্ব-বঙ্গ)—তার বর'
  ছাওয়াল তথন মার্টে আছিলো। দে বারীর দিগে যতই আইগাইবার লাইগ্লো
  ততই বাজনা আর নাচ শুইন্বার লাহগ্লো। তারপর একজন ঢাকরেরে
  ডাইকা জিগ্গাদা কৈলো—ইয়ার মানে কি দু দে কেলো—তোমার ব'াই
  আইডে, তারে ব'ালে-আলে পাইয়া তোমার বাপে এক খাওয়া দিচেন।
- তি তিতি— তথন তার বড় পুয়া কেতে ছিল। সে বাড়ীর নিকট আইলে নাচ গাওনার শব্দ ছন্ল। সে একজন চাকরের ডাকিয়া জিঘাইল্ এ হকল কিয়র? সে তাহারে কহিল্—তুমার ব'াই বাড়ীৎ আইছে, তাতে তুমার বাপ বড় থানি দিছন, কেননা তারে সপ্ত অবস্বায় পাইছন।
- [4] চ্ৰিশিম—তার বড় পোলা বিলৎ আছিল। তে যয়ন পরর কাছে আইল, তরন্ নাচন্ বাজন্ ছনিল'। তে তার একজন গাউর্রে ডাই

জিড়াইল যে কি হইয়ে ? তে তারে কইল—আঁওনার ৰ'াই আন্তে, আঁওনার বাবে তারে আরামে পাইয়ারে এক নিজন্ত্রণ দিয়ে।

[b] ববিশালৈ—হে কানে হের বড় পোলা কোলায় আছিল। হে বাড়ীর কাছে যাইয়া বাজনা নাচনা হুনিতে পাইয়া একজন চাহর ডাকিয়া জিগাইল যে এয়া কি / দে কৈল—ভোমার বাই আইছে আর ভোমার বাপ মন্ত থানা যোগার হরছে, কারণ ছোট পোলা ব'াল ব'ালাইতে পাইছে।

বাঙ্গালা দেশের রাজধানী কলিকাতা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রধান শিক্ষাক্ষেত্র ও কর্মক্ষত্র হওয়ায়, এবং সাহিত্যিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি সকল বিষয়ের কেন্দ্র হওয়ায়, কলিকাতা-এঞ্চলে বাবজত মৌথিক ভাষা গত দেও শত বংসরের অধিক-কাল ধরিয়া বাঙ্গালা দেশের সমস্ত জনগণের উপরে প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন, বিগত ভিন চারি শত বংসর ধরিয়া ভাগীর্থী নদীর তারে অবস্থিত নবছীপ-ও বাঙ্গালীর আধাৰ্যিক ও আধিমানসিক জীবনকে বিশেষভাবে প্ৰভাবাৰিত ক্রিয়া আসিয়াছে। সাহিত্যিক বিষয়ে অতি প্রাচীন কাল হইতেই পশ্চিম-বঙ্গের এই অঞ্চলের একটা প্রাধান্ত সমগ্র বঙ্গদেশে স্বাক্ত। কলিকাতার মৌথিক ভাষা এখন স্থপ্রতিষ্ঠিত, এবং সব' বিষয়ে এই প্রাধান্তের অধিকারা। কলিকাতা-নিবাসী এবং কলিকাতা-প্রবাসী বহু বাঙ্গালী লেখক কলিকাতার সর্বজন-আদৃত এই চলিত ভাষায় সাহিত্য রচনা করিয়াছেন, এবং করিতেছেন। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য আলোচনা করিতে গেলে, সাধুভাষা এবং চলিত ভাষা—বাঙ্গালা ভাষার এই উভয় রপই আলোচা। চলিত ভাষার নিজের নানা বৈশিষ্ট্য, নানা নিয়ম আছে।

সাধারণতঃ বাঙ্গালা ব্যাকরণে সাধু ভাষারই আলোচনা থাকে, চলিত ভাষা-সম্বন্ধে বিশেষ কিছু উল্লেখ থাকে না। চলিত ভাষার শিষ্ট প্রব্যাগ আমরা হয় জন্মগত অধিকারে শিশুকাল হইতেই শিখিয়া থাকি, নয় ব্যাবহারিক জীবনে শিক্ষিত লোকের কথাবার্তায় এবং সাহিত্যে ইহার বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করিয়া ইহার রীতি-নীতি আয়ন্ত করিয়া লই। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাষা তথা আধুনিক সাধুভাষা হইতে, চার গাঁচ শত বৎসর পূর্বেকার বাঙ্গালা ভাষার একটা মোটামুটী ধারণা করিতে পারা যায়। মৌথিক ভাষায় বাঙ্গালার বিভিন্ন অঞ্চলে আমরণ বলি 'রেখে, রেখ্যে, রেখ্যা, রাথে, রাইখ্যা' প্রভৃতি; আধুনিক সাধুভাষার রূপ 'রাখিয়া' (এই পূর্ণ রূপ কোনত কোনত মৌথিক ভাষায়ন্ত ব্যবহৃত হয়), এবং প্রাচীন সাহিত্যের রূপ 'রাথিঞা', রাথিয়া, রাথি'—এইগুলিই হইতেছে আধুনিক মৌথিক রূপগুলির মূল;—গাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে আধুনিক কথিত রূপগুলির উদ্ভব হয় নাই, লোকে তথন 'রাথি, রাথিয়া' বা 'রাথিঞা' বলিত।

আধুনিক সাধু ভাষায় হইটী বিষয় লক্ষণীয়—ইহার ক্রিয়া, সর্বনাম প্রভৃতির রূপগুলি মৌখিক ভাষাগুলিতে ব্যবহৃত রূপসমূহ অপেক্ষা পূর্ণতর, এবং উহাদের মূলস্থানীয়; এবং সাধুভাষায় সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ একটু বেশী, প্রাদেশিক মৌখিক ভাষায় নিবদ্ধ শব্দের ব্যবহার ইহাতে কম। প্রাচীন কালে মৌখিক ভাষায় ও সাহিত্যের ভাষায় ব্যাকরণ-ঘটিত পার্থক্য তত বেশী ছিল না। খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে, মুখ্যতঃ পশ্চিম-বঙ্গের ভাষার আধারের উপরে, প্রাতন বাকালার সর্বজন-গ্রাহ্ একটী সাহিত্যের ভাষা দাঁড়াইরা যায়। এই প্রাচীন সাহিত্যের ভাষার

ধারাটীকে অনেকটা অবিকৃত রাখিয়াই আধুনিক সাধুভাষার উত্তব হইয়াছে। প্রাচীন রূপটী বিশেষ করিয়া ক্রিয়াপদে ও সর্বনামেই বহুল পরিমাণে সাধুভাষায় অপরিবর্তিত আছে। মাত্র গত এক শত পঁচিশ বংসরের কিছু অধিক হইল, সাধুভাষায় বা আধুনিক সাহিত্যের ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অতি-বাহুল্য ঘটিয়াছে।

আফুমানিক খ্রীষ্টায় ১০০০ হইতে এখন পর্যান্ত ধারাবাহিকরণে বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন আমরা পাইতেছি। প্রাচীন পুঁথিতে ও প্রাচীন কালে রচিত সাহিত্যের গ্রন্থে সে কালের ভাষা পাওয়া যায়। এই ভাষা আধুনিক সাধুভাষা হইতে বেশী পুথক নহে। পার্থক্য বাহা কিছু, তাহা প্রধানত: শব্দ লইয়া। প্রাচীন ভাষার বহু শন্দ আজকাল লোপ পাইয়াছে, বা পরিবতিত হইয়া গিয়াছে, এবং আধুনিক ভাষায় আমরা বহুল পরিমাণে সংস্কৃত শব্দ বা বিদেশী শব্দ বাবহার করি। এখন হইতে পাঁচ শত বংসর পূর্বেকার বাঙ্গালার নিদর্শন নিমে প্রদত্ত হইল (পাঠকালে শব্দগুলিকে উডিয়ার মত স্বরাস্ত করিয়া পড়িতে হইবে )—

क् ना वांगी वांव ( = वाजाय), वड़ावि, कांनिनी नह-

( = कानिनो नही, यमूना ) कुटन।

কে না বাঁণী বাএ, বডায়ি, এ পোঠ ( = গোষ্ঠ ) গোকুলে ॥

আকুল শরীর মোর—বেআকুল মন।

বাঁণার শবদে মো আউলাইলো রান্ধন ॥

কে না বাঁশা বাএ, বড়ায়ি, দে না কেনন জনা।

দাসী হুজা ( হুয়া। = হুইয়া ) তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ( = নিজেকে

নিকেপ করিব ) ॥

त्क ना वंगी वांथ, व्हांत्रि, िंदछत श्रिंदि । তার পাএ, বড়ারি, মেঁ। কৈলোঁ কোণ পোবে ( = আমি কি পোষ করিলাম )॥ আবর বরএ মোর নরনের পানী।
বালীর শবদেঁ, বড়ারি, হারারিলোঁ পরাণী।
আকুল করিতেঁ কি বা আন্ধার মন।
বাজাএ স্থানর বালী নান্দের নন্দন।
পানী নহোঁ তার ঠাই ( = ঠাই ) উড়া পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ, পদিঅ। লুকাওঁ॥
বন পোড়ে, আগ ( = ওগো) বড়ারি, জগজনে জালী।
মোর মন পোড়ে, বেহু ( = যেন) কুস্তারের পলী ( = পন)।
আন্তর স্থাএ মোর কাহু ( = কানু, কৃষ্ণ) আভিলাদে।
বাসনী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাদে।

[ हखीषांत्र-कृष्ठ श्रीकृष्टकोर्डन, वःशीबख ]

মহাকবি চণ্ডীদাস চৈতগ্যদেবের পূর্ববর্তী ছিলেন—চৈতগুদেব চণ্ডীদাসের পদের গান নিজ আধ্যাত্মিক সাধনার অঙ্গস্থরপ ভনিতেন ও গাহিতেন। কিন্ত চণ্ডীদাস চৈতগুদেবের কত পূর্বে ছিলেন তাহা জানা বায় না। চৈতগুদেবের জন্মের তারিখ ১৪০৭ শকান্দ (১৪৮৫ খ্রীষ্টান্দ )। কবি বড়ু চণ্ডীদাসকে ১৪০০ খ্রীষ্টান্দের ব্যক্তি বলিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে আমরা ধরিয়া লইতে পারি। অস্ততঃ এই টুকু আমরা বলিতে পারি বে, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন' মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম পুস্তক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পূর্বেকার স্ময়ের বাঙ্গালা ভাষার নিদর্শন কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। এই নিদর্শন একেবারে মুসলমান-পূর্ব যুগের—গ্রীষ্টাব্দ ১২০০-র পূর্বেকার। তথন বাঙ্গালা ভাষা নিজ বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করিয়াছে মাত্র। ১২০৩ গ্রীষ্টাব্দে মুসলমান-ধর্মাবল্দী বিদেশী ভুকীরা বাঙ্গালাদেশের অংশবিশেষ জয় করে,

ও বাঞ্চালাদেশে মুসলমান ধর্ম ও রাক্ষ্যের প্রতিষ্ঠা করে। তুর্কীদের আসিবার পূর্বে পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের আমলে বাঙ্গালা-দেশে সব বিষয়ে একটা উন্নতির সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল। দেশ-ভাষায় কবিতা ও গান লেখাও চইত। তখন বৌদ্ধর্মের নানা শাখা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল চিল, দেশের বহু লোকে বৌদ্ধ ধর্ম ও সাধনা মানিত। সহজিয়া শাথার বৌদ্ধদের আচার্যেরা নিভেদের সম্প্রদায়ের সাধনা-সম্প্রকিত যে সব গান দেশ-ভাষায় রচিতেন, সেইরূপ কতকগুলি বাঙ্গালা গান বাঙ্গালার বাহিরে নেপালে প্রাচীন পুঁ থিতে পাওয়া গিয়াছে | স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপালের রাজ-দরবারের গ্রন্থশালার একথানি প্রাচীন পুঁথিতে এইরপ সাতচল্লিশটী গান পাইয়া, অন্ত তিনখানি পুঁথির সহিত ১৩২৩ বঙ্গান্ধে এই গানগুলিকে ছাপাইয়া বঙ্গায় সাহিত্য-পরিষৎ হইতে প্রকাশিত করেন। গানের বিষয়-বল্প হইতেছে সহজিয়া বা তাল্তিক বৌদ্ধমার্গের সাধনের গৃঢ় কথা। গানগুলিকে 'চ্যা' বা 'চ্যাপদ' বলা হয়। পুঁথিতে গান ক্ষমীর ভাষা বিশেষভাবে বিক্রত হইয়া গিয়াছে। কিন্ত প্রাচীন বাঙ্গালার স্বরূপ বুঝিবার পক্ষে এই গান কয়টার মূল্য অপরিসীম। প্রাচীন বাঙ্গালা চর্যাপদের নিদর্শন-স্বরূপ নিম্নে কভকগুলি পঙ্জি উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল (প্রাচীন পুঁথির বানান একটু আধটু পরিবর্তিত করা হইয়াছে )—

"রুপের তেন্তলী কুন্তীরে থাই।" (গাছের তেঁতুল কুমীরে থার)
"আইল গরাহক অপণে বহিরা।" (গ্রাহক আপনিই [পথ] বহিরা আদিল)
"ভরনই গহণ, গন্তীরবের্গে বাহী। (ভবনদা গহন, গন্তীর বেপে প্রবাহিত)
তু আন্তে চীথিল, মাঝে ন থাহী। (ছু ধারে কাদা, মাঝে থাই বা থই নাই)

ধামার্থে চাটল দান্ধর গড়ই। (ধর্ম-হেতু [দিদ্ধাচার্য] চাটল সাকো গড়ে) পারগামা লোঅ নীভর তরই।" (পারগামী লোকে নির্ভর তরে)
"নগর-বাহিরি, রে ডোফা, তোহোরা কুডিয়া।

( ওরে ডোমনী, নগর-বাহিরে তোর ক্'ড়ে')

ছোই ছোই জাইসি বাহ্মণা নাড়িয়া । · · · ( নেড়া বামুনকে ছুঁ য়ে ছুঁ য়ে যাইস্ ) · · · · · হালো ডোফা, ভো পুছমি সদ্ভাৱেঁ। ( ওলো ডোমনী, তোকে সন্তাবে পুছি ) আইসসি জাসি, ডোফা, কাহরী নারেঁ।"

(ওরে ডোমনা, কার নায়ে আদিস্ যাইস্)

উপরের নিদর্শন-মত বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের রচিত পদগুলি এখন হইতে মোটামূটী হাজার বছর পূর্বেকার লেখা—খ্রীষ্টার ৯৫০ হইতে ১২০০-র মধ্যে। এগুলির ভাষা প্রাচীন বাঙ্গালা। এই প্রাচীন বাঙ্গালায় পশ্চিমা অপভংশের কিছু কিছু রূপ আসিয়া গিয়াছে। বিশেষ করিয়া আলোচনা না করিলে, সাধারণ বাঙ্গালী পঠিক এই প্রাচীন ভাষা সহজে বৃথিতে পারিবে না।

এই প্রাচীন বাঙ্গালার পূর্বেকার সময়ের এদেশের ভাষার নমুনা পাওয়া যায় নাই। এতি রাষ্টায় ৭০০ কি ৮০০, কি ৬০০০তে বঙ্গদেশের লোকেরা যে ভাষা বলিত, তাহাকে বাঙ্গালার পূর্ব রূপ বলা যায়। এই পূর্ব রূপ 'প্রাক্তত' পর্যায়ে বা মধ্য অবস্থার আর্য ভাষার পর্যায়ে পড়ে, ইহাকে আর বাঙ্গালা অর্থাৎ আধুনিক আর্য ভাষার পর্যায়ে ফেলা যায় না! বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির আলোচনার অর্থ হইতেছে এই যে, প্রাক্ত কি ভাবে পরিবর্তিত হইয়া বাঙ্গালা হইয়া দাঁড়াইল, তাহার আলোচনা। অতি প্রাচীন কালে, এখন হইতে চারি হাজার পাঁচ হাজার

বৎসর পূর্বে, এদেশে অনার্য জাতির লোকেরা বাস করিত।

ইহারা মুখ্যতঃ কোল (অস্ট্রিক) ও দ্রাবিড় জাতির লোক ছিল-ইহাদের ভাষা আর্যভাষা সংস্কৃত হইতে একেবারে পুথক। পরে পশ্চিম হইতে ইরান বা পারশু দেশ হইয়া আর্যজাতির লোক কিছু কিছু ভারতবর্ষে আগমন করে, এবং দেশের অনার্যদের মধ্যে উপনিবিষ্ট হয়! এই ব্যাপার কবে ঘটিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নানা মত আছে। তবে অধুনা-লব্ধ অনেকগুলি বস্তু ও তথ্য হইতে অমুমান হয় যে আর্যদের ভারতে আগমন এটি-পূর্ব্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মধ্যভাগে বা দ্বিভীয়ার্ধে ঘটিয়াছিল (আমুমানিক ১৫০০ খ্রী: পূ:-তে)। নিজ ভাষা নইয়া আর্যজাতির ভারতবর্ষে আগমনের, ফলে, উত্তর কালে এদেশে বান্ধালা হিন্দী প্রভৃতি আধুনিক আর্য ভাষার উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল। আর্যজাতির ভাষা ভারতে আসিয়া প্রথমটা যে রূপ ধারণ করে, সে রূপ আমরা ঝগ্বেদে পাই। ঝগ্বেদ ভারতের প্রাচীনভম গ্রন্থ; এবং জগতের তাবৎ প্রাচীনতম গ্রন্থগুলির মধ্যে ঋগ্বেদকেও ধরিতে হয়। ঋগ্বেদ প্রভৃতি চারি বেদ ও তৎপরবর্তী ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের ভাষাকে আমরা এখন 'বৈদিক সংস্কৃত' বা 'বৈদিক' বলি: প্রাচীন কালে ইহার আর একটা নাম ছিল-'ছলদ্' বা 'ছল্কঃ', অর্থাৎ বৈদিক কবিতার ভাষা। ইন্দো-ইউরোপীয় বা আদি আর্যভাষার রূপ বৈদিক ভাষা অনেকটা রক্ষা করিয়া আছে। আদি আর্যজাতির মধ্যে যে ভাষা প্রচলিত ছিল, সেই ভাষা আর্যজাতির বিভিন্ন শাখা ক'তৃক ইউরোপ ও এশিয়ার নানা ন্থানে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়। 'আদি-আর্য-ভাষা' একদিকে यमन दिनिक्द सननी, এवः दिनिक छात्रा इट्रेंट वालाना हिन्ती গুজুরাটা মারহাটা দিন্ধী পাঞ্চাবী প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষাগুলি

উদ্ভূত বলিয়া যেমন এগুলিরও মূল-স্বরূপ, তদ্ধ্রপ অন্ত দিকে ভারতবর্ষের বাহিরে যে সমস্ত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বলা হয়—যথা कांत्रजी, बार्यानी, धीक, बान्यानीय, यून्शाय, यूर्शाञ्चाव, ८६थ, পোল, রুষ, লেটু, লিথু আনীয়, স্থইডিশ, নরউইজীয়, ডেনীয়, জরমান, **ড**চ্, ইংরেজা, আইরীশ, ওয়ে**ল্**শ্, ব্রেতন, ফরাসী, ইতালীয়, স্পেনীয়, পোর্তুগীস প্রভৃতি, সেগুলিরও আদি-জননা। এই সমস্ত ভাষার প্রাচীনতম রূপগুলির সহিত সংস্কৃতের (বা বৈদিকের) বিশেষ সাদৃত্য লক্ষিত হয়-এক অধুনা-লুপ্ত আদি আর্যভাষার বিকারে এইগুলি উৎপন্ন। প্রাচীন আর্যভাষা, যথা বৈদিক, অবেস্তার ভাষা, প্রাচীন পারসাক, প্রাচীন আর্যানা, প্রাচীন গ্রাক, লাতান, গথিক, প্রাচান শ্লাব, ভোখারার প্রভৃতি লইয়া স্থালোচনা করিয়া, ভাষাতাত্ত্বিকগণ এই লুপ্ত আদি আর্যভাষার ধ্বনি, শব্দ ও প্রত্যেয়াদি কিরূপ ছিল, তৎসম্বন্ধে অনেকটা অমুমান করিতে সমর্থ হইমাছেন, এবং এই লুপ্ত ভাষার সম্ভাব্য রূপটা ধরিয়া দিয়াছেন। ইংরেন্সী ও ৰাঙ্গালা--এই হুইটা ভাষা একই ভাষা-গোষ্ঠার বলিয়া পরস্পর-সংযুক্ত; হুইয়ের মধ্যে ধ্বনি ও রূপে এখন বিশুর প্রভেদ, কিন্তু আধুনিক ইংরেজার প্রাচীন রূপ Old English বা Anglo-Saxon ও আধুনিক বাঙ্গালারও প্রাচীনতম রূপ অর্থাৎ বৈদিক मिनारेश पिरित, এই इरे ভाষার মৌলিক সাদৃশ্য বুঝা ষাইবে। কতকগুলি উদাহরণ-দারা বিষয়টী বিশদ করা যাইতেছে—

[ > ] বান্ধালা 'চাক্' cāk শব্দ < প্রাচীন বান্ধালা 'চাক্' cāka < প্রাকৃত 'চক' cakka < বৈদিক বা সংস্কৃত 'চক্কা, চক্রেস্' cakraḥ, cakras: গ্রীকে kuklos কুক্লোস্: আদি আর্য সম্ভাব্য রূপ ৰূপ eqw los \* 'কেক্লোস্'। এই আদি আর্য রূপ ইংরেজা

ভাষায় এই রীতি অনুসারে পরিবর্ত্তিত ইইয়াছে— \*q \* eq \* los >

\*x \* ex \* laz > h wegul > h wēol > wheel (h wīl). 'চাক' ও

wheel 'হ্বীল্' সমার্থক ও সম-মূল শব্দ, কিন্তু এখন ইহাদের রূপে
অর্থাৎ উচ্চারণে কত পার্থক্য; কিন্তু নিব্দ নিজ মাতৃস্থানীয় ভাষার

মধ্য দিয়া আদি আর্যভাষার মূল রূপে ইহাদের সমাধান হয়।

[২] আদি আর্যভারায় •dut—dent—dont: ইহা হইতে একদিকে বৈদিক ভারায় 'দস্ত, দং-' শব্দের উদ্ভব, আবার এটক odont-, লাভীন dens—dentis শব্দের উদ্ভব, এবং অন্ত দিকে প্রাচীনতম ইংরেজীতে \*tanθ (•tanth), পরে •tonth, tōth ও শার্নিক ইংরেজী tooth. 'দস্ত' danta হইতে বাঙ্গালা হিন্দী 'দাত' dắt শ্দ; 'দাত' ও tooth 'টুণ্' সমানার্থক ও সম-মূল শ্দ।

[৩] বাঙ্গালা 'মা' ma < প্রাচীন বাঙ্গালা 'মাজ' māa < প্রাকৃত 'মাজা, মালা, মাতা' māā, mādā, mātā < বৈদিক 'মাতা'—'মাতৃ বা মাতর' শব্দ < আদি আর্যরূপ \*mātēr, ইহা হইতে গ্রীক mētēr, লাতীন mater, প্রাচীন ইংরেজী möder, এখনকার ইংরেজী mother (মধ্যরু)।

এইরপে আধুনিক আর্যভাষাগুলির প্রাচীন রূপ আলোচনা করিয়া ভাহাদের পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক বৃথিতে পারা যায়। সংস্কৃত, প্রাচীন-পারসীক, গ্রাক, লাতীন, গণিক্, প্রাচীন-ইংরেজা, প্রাচীন-লাব, প্রাচীন-আইরীশ প্রভৃতি প্রাচীন-আর্যভাষাগুলি যে একই ভাষা-গোষ্ঠীর অন্তর্গত, তাহা ছইটী বিষয় হইতে বৃথা যায়: (১) ইহাদের শব্দবিভাস ও বাক্যবিভাসের পদ্ধতি এক প্রকারের; এবং (২) ভাষায় ব্যবহৃত সাধারণ ধাতু ও শব্দ এবং প্রত্যয় ও বিভক্তি ইহাদের মধ্যে এক। বহুদ্ব দেশে ও

কালে অবস্থিত পৃথক্ পৃথক্ একাধিক ভাষার জ্ঞাতিত্ব, ব্যাকরণ-রীতি ও ধাতু এই হুইটা বিষয়ের সাদৃগু দ্বারা নির্ধারিত হয়। ইহা হইতে বুঝা ষায় যে, সংস্কৃত (এবং সংস্কৃতের আধুনিক রূপ বাঙ্গালা) ও ইংরেজা, সংস্কৃত ও গ্রীক প্রভৃতি এক গোষ্ঠীর ভাষা; কিন্তু আরবী, তুর্কা, চীনা, তামিল, সাওঁতাল—এই ভাষাগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীর, সংস্কৃত গ্রীক ইংরেজা প্রভৃতির সহিত ইহাদের কোনও মৌলিক সম্পর্ক নাই।

নিম্নে প্রদন্ত বংশ-পীঠিকা-চিত্র হইতে আর্যভাষা-গোষ্ঠীর বিভিন্ন শাখার পারস্পরিক সম্পর্ক বা সংযোগ স্পষ্টীকৃত হইবে। বৃক্ষের আকারে চিত্রদারাও এই বংশ-পরিচয় প্রদর্শিত হইল। পীঠিকা-চিত্র হইতে বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশীদের পরিচয় জানা যাইবে।



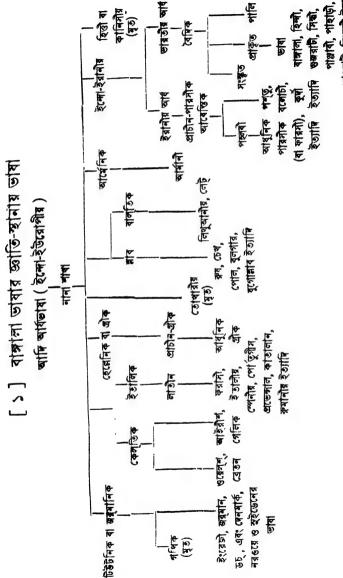

मात्रहाष्ट्री, मिश्हमी हेठ्यापि

## ১২২ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

## [২] বাঙ্গালা ভাষার প্রতিবেশী ভাষাসমূহ

[ক] Austric 'অন্ট ক' বা 'দক্ষিণ-দেশীয়' ভাষা-গোষ্ঠা



সাওঁতাল, হো, মুণ্ডারী, কুর্কু, শবর, গদব ইত্যাদি

Siamese-Chinese



# 

Tibeto-Burman

ব্যাঁ ভিকাতী দকিণ-হিমালয়, থাই বৰ্মা. বোডো. কাছাড়ী, মেছ, ইন্দোচীন আসাম ও Thai পারো, টিপরা ৰৰ্মার নানা (খামী, শান, ও চীনের প্রভৃতি ভাষা লাও প্রভৃতি ) নানা ভাষা

#### [ঘ] Indo-Iranian বা Aryan আর্যভাষা-গোষ্ঠী

আদি-ইরানীর-আগ আদি-ভারতীর-আর্ব Old Indo-Aryan (दिपक) ( আবেন্তিক, প্রাচীন-পারসীক ) মধ্য-ভার তীয়-আয Middle Indo-Aryan মধ্য-ইরানীর-আর্থ (প্রাক্ত) ( পহলবী, প্রাচীন-খোতানী, নবা-ভারতীয়-আর্থ New Indo-Aryan প্রাচীন-সুগদ ভাষা ) ( ভাষা ) বাঙ্গালা আসামী-উডিয়া, মগহী-মৈথিল-নবা-ইরানীয়-আর্য ভোজপুরিয়া, প্রা-হিন্দী ( অবধী ইত্যাদি ), (ফারসী, কুর্দা, পশ্তু, পশ্চিমা-হিন্দী (ব্ৰছণাথা, হিন্দুসানী ইভ্যাদি), বলোচী, ওস্মেতী Ussetic ইত্যাদি ) পুৰ্বী ও পশ্চিমা পাঞ্জাবী, দিল্লী, পাহাড়ী, बाजशानी-अजबाहा, यावशही-दकाक्षणी, मिश्वली,

ইউরোপের জিপ্না ( হাঘরে'দের ভাষা )

আদিম আর্যভাষা ভারতবর্ষের বাহির হইতে আসে—অমুমান হয়, এশিয়া-মাইনরের পূর্ব প্রাস্ত ও উত্তর মেসোপোতামিয়ার পথ দিয়া, পারস্ত ও আফগানিস্থান হইয়া আসে। উত্তর-ভারতে আর্য জাতির ও আর্য ধর্ম এবং সংস্কৃতির প্রসারের সঙ্গে আর্যভাষারও প্রসার ঘটে। বহু স্থলে অনার্যগণ বিজ্ঞেতা আর্যের ভাষা গ্রহণ করিল; আবার অনার্য ও আর্য উভয় জাতি মিলিয়া বে নবীন সভ্যতার স্পষ্ট করিল, যাহা উত্তরকালে হিন্দুসভ্যতা নামে পরিচিত ইইল, সেই সভ্যতার বাহন হইল আর্যের ভাষা; হিন্দুসভ্যতার ভাষা বলিয়াও বহুশঃ আর্যভাষা-প্রসার লাভ করে। গ্রীষ্ট-পূর্ব ৮০০-র মধ্যে এই আর্যভাষা উত্তরাপথে পাঞ্জাব হইতে উত্তর-বিহার পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। কিন্ত এতটা দেশ জুড়িয়া ছড়াইয়া পড়ায়, এবং ভাষার পরিবর্তন-ধর্মের নিয়ম-অমুসারে, এই আর্যভাষা

আর অবিকৃত থাকিতে পারিতেছিল না, বদলাইয়া যাইতেছিল এতদ্ভিম ভারতীয় আর্যভাষী জনগণও আর্যভাষা গ্রহণ করিয়া ইহাতে অনার্য ধ্বনি ও ব্যাকরণ-রীতি এবং অনার্য শব্দ-সম্ভার আনয়ন করিতেছিল, ও ইহার রূপ বহুল পরিমাণে পরিবর্তিত করিয়া দিতেছিল। এই সব কারণে, আর্যভাষা আর্য আগস্তুকদের মুখে যে অবস্থায় ছিল, সে অবস্থা আর বজায় রহিল না,—খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকের প্রারম্ভেই তাহাতে ভাঙ্গন ধরিল। ফলে, 'আদি ভারতীয়-আর্য' বা বৈদিক ভাষা—'মধ্য ভারতীয়-আর্য' অবস্থায়, 'প্রাক্বত' ভাষায় রূপান্তরিত হইল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষায় বিভিন্ন ব্যঞ্জন-ধ্বনি পাশাপাশি অবস্থান করিত—ভাষায় নানা সংযুক্ত ব্যঞ্জন ছিল; মধ্য যুগের ভাষায়—প্রাকৃতে—দেগুলিকে সরল করিয়া লওয়া হইল। ছই বা তদধিক বিভিন্ন ব্যঞ্জন মিলিয়া দ্বিত্ব বা দীর্ঘ ভাবে উচ্চারিত একটা ব্যঞ্জনে পরিবৃতিত হুইয়া গেল। বেমন 'ধর্ম বা ধর্ম' ছলে 'ধম্ম বা ধর্ম', 'ভক্ত' ছলে 'ভক্ত', 'অষ্ঠ' श्रः (अपूर्व) रेजािन। मश्यूक वाश्वन-ध्वनिषयात्र माधा এकी আবার আর একটার প্রভাবে পড়িয়া নিজ প্রকৃতি পরিবর্তিত করিল; যথা, 'সত্য' স্থলে 'সচ্চ' ( দস্তা-বর্ণ ত-কারের তালবা চ-য়ে পরিবর্তন ), 'প্রশ্ল' স্থলে 'পণ্ড', 'ভর্তা' স্থলে 'ভট্টা' ইত্যাদি। এইপ্রকারের ব্যশ্তন-ধ্বনির পরিবর্তন ভারতের আর্যভাষার দিভীয় যুগের বা প্রাক্ততের এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন मश्यक रहेशा नाषाहेन প्राकृत। श्राकृत वार्वातं श्राहन-त्यात নানা প্রকারের হইত। প্রাক্তের উত্তব হয় বৃদ্ধদেবের পূর্বে— গ্রীষ্ট-পূর্ব ৮০০—৬০০-র দিকে। এই স্থ্পাচীন কালে মৃথাত: তিন প্রকারের প্রাক্তের উদ্ভব হইয়াছিল, এইরূপ অমুমান হয়।

এক—'উদাচা' প্রাকৃত, পশ্চিম- ও উত্তর-পাঞ্জাব অঞ্চলে, গান্ধার কেকয় মদ্র প্রভৃতি জনপদে বলা হইত; ত্ই—'মধ্যদেশীয়' প্রাকৃত, পূর্ব-পাঞ্জাব ও গঙ্গা-য়মুনার অন্তর্বেদির পশ্চিম খণ্ডে কুক্ষ-পঞ্চাল অঞ্চলে বলা হইত; ও তিন—'প্রাচা' প্রাকৃত, প্রয়াগ অযোধ্যা কানী অঞ্চলে বলা হইত, এবং এই প্রাচ্য প্রাকৃত পরে বিদেহ বা উত্তর-বিহার প্রদেশে এবং মগধ বা দক্ষিণ-বিহার প্রদেশে প্রস্থত হয়, ও বিহার প্রদেশে ত্ই একটা নৃতন বৈশিষ্ট্য লাভ করে। এত প্রাচীন কালে অন্ত প্রাকৃতের খবর আমরা পাই না, তবে সম্ভবতঃ অন্ত প্রকারেরও প্রাকৃত ছিল।

ভারতবর্ষের অন্তান্ত অংশে প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রাক্বতও বদলাইতে থাকে। 'উদীচা', 'মধ্যদেশীয়', 'প্রাচা'—এই তিন মূল বা প্রাচান প্রাক্কত ভাঙ্গিয়া ক্রমে যান্ত গ্রীষ্টের জন্মের কিছু পরে 'শোরসেনী' ও 'মহারাষ্ট্রী', 'অর্ধ-মাগধী', 'মাগধী', 'আবন্ধী', 'দাক্ষিণাত্যা' প্রভৃতি নানা পরবর্তী কালের প্রাদেশিক প্রাক্কতের উন্তব হইল। এগুলির সাহিত্যিক রূপও দেখা দিল। এই সকল প্রাদেশিক প্রাক্কত আরও পরিবর্তিত হইয়া আজকালকার ভিন্ন ভিন্ন আর্যভাষায় নবীন রূপ ধারণ করে। এই ব্যাপার গ্রীষ্টান্দ ৫০০ র পরে ও ১০০০-এর মধ্যে সংঘটিত হয়। প্রাক্কত ও আধুনিক আর্যভাষার যাঝামাঝি অবহাকে 'অপত্রংশ' অবন্থা বলা হয়।

সংস্কৃত অথবা বৈদিক; প্রাক্কত—এটি-পূর্ব যুগের প্রাচীন প্রাক্কত, ও এটি-পর যুগের প্রাক্কত: তৎপরে অপল্রংশ; এবং তাহার পরিবর্তনে আধুনিক ভাষা;—ইহাই হইতেছে বাঙ্গালা, উড়িয়া, মৈথিলা, অবধা, হিন্দা, পাঞ্জাবা, সিদ্ধা, গুজরাটা, মারহাট্টা, নেপালা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষার উৎপত্তির ইতিহাসের ধারা।

## ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

| >:                     | ্ঙ                                                                              |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| বিশেষ                  | 6<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10<br>10 |
| পরিবর্তন দি            | 1 4 4 E                                                                         |
| मक्न भी                | 1 1 2 - C                                                                       |
| _<br>원                 | संदर्भ श्रम                                                                     |
| । महित्व               | वा शामत्यमाना                                                                   |
| 西西                     | A<br>A                                                                          |
| वर् भावाधि             | 1                                                                               |
| কতকগুলি উদাহরণ হইতে এই | ঘটিয়াছিল অনিয়ন্ত্ৰিত                                                          |
| গুলি উদাহ              | विद्याधित                                                                       |
|                        | श्रविष्                                                                         |
| रतम् जीमञ्ज            | न निष्ठभ                                                                        |

আধুনিক বাঙ্গালা वाहीन वाक्राना অপনংশ অজি পরবর্তী প্রাক্নত প্ৰাচীন-প্ৰাক্নত রাখিতে হইবে अर्कु

बान्ज অ অর व्यव्यक्त-হেন্দ 200 হেট্ঠা, হেণ্টা वन्छ-क्र \*व्यिहेरी, व्यट्हेरी वक, व्यक्ति 200 ज्यस्खाद, \* मायिखाद ( \* app ) वनक-অপ্র

बाह्र (नम्वी) जामि, -बाम् कार्ठादश बाहेरुब, बाहेरु, जुरा वाया बाम्ह আঠারহ অসীই অট্ঠারহ অম্হি আইচ बार्ट्ड वभीमि, बमीह অট্ঠারহ ब्यिव्य गम्त्र बाहेक बाह्रीमम, स्बाह्रीएर कि दिश्व बगौडि অবিধ্যা वन्ती ि बहुराम्म

|                        | वाकाला ভाষার সংক্ষেত্ত থাতথান                                                                              | 341                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| আধুনিক<br>বাঙ্গালা     | बाम्हा<br>हैगाता, हैम्पता<br>करह, कन्न<br>कर्मा<br>कर्मा, क्षी<br>हम, क्रम<br>(=क्राप्ता)<br>क्रान, कान्न, | কেয়া<br>কেওড়া<br><b>ৰা</b> য়                    |
| <u>का</u> िन<br>बाकाना |                                                                                                            | কেখা<br>কেবভা<br>শাই                               |
| ৰ<br>ভা<br>ত<br>ত      | অৰ্ডিৰ<br>ইন্দার-<br>ক্হেই, ক্হুই<br>ক্লুব্র<br>ক্স্যৱটিঅ<br>কুহুহণ-                                       | কেখজ-<br>কেখজড<br>শাই                              |
| পরবর্তী প্রাকৃত        | অধাড্ড<br>ইন্ধাঝার-<br>ক্ষেই<br>ক্স্মর্টিআ<br>*কাইসল-, ক্ইসণ-<br>ক্ন্হ                                     | কেদগ-, কেঅঅ- কেঅঅ-<br>কেদগড-, কেঅঅড- কেঅঅভ<br>খাঅই |
| প্রাচীন-প্রাক্কত       | *वाषामक, वाषाधक<br>हेन्साजात-<br>करबजि, करधमि<br>कश्राणधिका<br>*कामिला-<br>*कह्ल, कल्ह                     | কেডক-<br>কেডকট-<br>খাদ্ডি, খাদ্দি                  |
| D # 1                  | আন্ত্ৰান্তক<br>ইন্দাগার-<br>কথ্যতি<br>কগ<br>কগ্যতি<br>ক্ষণট্ৰকা<br>ক্ষাদুশ্ন-<br>ক্ষাদুশ্ন-                | কেডক-<br>* কেডক-ট-<br>খাদভি                        |

| ングト                            |                | বা     | ঙ্গাল       | । ७               | ষাত      | ত্ত্বের   | ৰ ভূ      | মিক        |                          |                  |             |                 |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------|-------------------|----------|-----------|-----------|------------|--------------------------|------------------|-------------|-----------------|
| শাধূনক<br>বাঙ্গালা             | (जन (=गापना)   | गांध   | घड़ी        | खंह (नम्दी)       | टर्भाक्र | र्जीख, भी | वांख, घां | कैंगि      | टबरी (बगरी)              | তামা, তাঁবা      | <u>কৃতি</u> | <u>जि</u>       |
| <u>क्षा</u> हीन<br>बाष्ट्रांना | टेशम, त्राम    | शाम्ब- | য <b>িগ</b> | <b>*</b> ८भाष्ट्र | *C51131  | शाब्      | माल       | <b>काम</b> | <b>त्क्र</b> री          | তামা             | ভাত         | जीन             |
| ब्र<br>  ग्रा<br>  क्र         | গ্রন্থ-        | शक्षर- | <u></u>     | গোৰি অ            | (शिक्ष   | भाद       | वाद       | Ped .      | <b>क्रिहेशेष</b>         | - 100            | 80          | জিভি            |
| পরবর্তী প্রাক্তত               | গঅ-ইন্ল-       | शक्र-  | यविनी       | গোমিজ             | टर्शिकद  | श्रीय     | दाम, घाञ  | 5-1        | দাদ জেট্ঠআঅ              | -49              | 89          | চিছ             |
| প্রাচীন-প্রাক্বত               | গত, গদ + ইন্ন- | 346    | ष ति जी     | <b>त्राधिक</b>    | গোরূপ    | गम        | বাত       | P-4        | <u>কেট্</u> ঠতাত, জেট্ঠা | - <b>&amp; ©</b> | 8           | *ভীষ্ণি, ভিন্নি |

গত+-হল-পদিভ-গুহিণী গোমিক গোম গোম ঘাত চ্যু জোঠভাত ভোম-, +ভাষ -

अस्त्रे

| বাঙ্গালা | ভাষার সংগি      | কপ্ত ইতিহাস |
|----------|-----------------|-------------|
| · (F     | स्था,<br>ब्रह्म | 75          |

ンミン

| সংস্কৃত                                         | প্রাচীন প্রাকৃত                                                                    | পরবর্তী প্রাকৃত                                           | ৰ<br>গ<br>ভ<br>ভ                                  | প্রাচীন বাঙ্গালা                              | याष्ट्रं न क<br>वात्राना                                          |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| मनाभिष्टि                                       | मनार्भाङ, मनदमि                                                                    | म ब<br>म                                                  | मनदार्                                            | <i>म</i> न थर्                                | मनाट्ट मना्ट्ट<br>( शमवी )                                        |
| দীগৱভিকা<br>দীগৱ্ক-                             | मीशव्हिक।<br>मोशकृक्थ-                                                             | দীৱৰ্টিখা<br>দীৰুক্থ-                                     | मोदअष्टिया<br>मोखक्य-                             | नो खाँ<br>न खस्यां                            | त्रिटेडी<br>∗क्लिड्डिश,<br>डेब्थ, त्रब्स्थ                        |
| দেৱগৃহ-<br>নৱনীত<br>প্ৰয়েৱতি<br>বান্ধণ<br>ময়া | দেব্দর্শ্র-<br>নর্নীভ, নর্ণীদ<br>পর্রতি, প্রর্দি<br>বুম্হণ, ব্স্তণ, বর্ভণ<br>মুয়া | দেৱহর-<br>ন্রণীঅ<br>প্রিস্ট্<br>প্রর্ই<br>বৃষ্হ্ণ<br>মুর্ | দেশ্বহন-<br>নবশী শ্ব<br>পদ্মই<br>পদ্মই<br>ব্যুহ্ণ | तम्ह्रत्री<br>मञ्जाती<br>भट्टम्ह्<br>भामत्रह् | त्महरू।<br>नेनो<br>टेलटूब, शट्ब<br>शांभद<br>वामन, वाभून<br>भूष्टे |
| -<br>-<br>-                                     | महे-                                                                               | -श्रोह                                                    | 16                                                |                                               | में                                                               |

## বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

| महङ्गे <u>ल</u>  | व्योहीन थाङ्ग्ड    | পরবন্তী প্রাক্ত | ৰ<br>য     | প্ৰাচীন বাঙ্গাল | আধুনিক<br><u>বাঙ্গালা</u> | <b>50</b> 0  |
|------------------|--------------------|-----------------|------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| बाछि=बाछि        | म्रांडि, यापि      | জাই             | कार्       | काहे            | জায় (যায়)               |              |
| द्राह्मिक        | ब्राधिका, त्राधिश  | दाश्चि          | রাহিঅ      | রাহী            | <u>রা</u> ই               | ব            |
| 43               | वक्का, वश्र        | SG NA           | <b>1</b>   | বা              | वान                       | अवि          |
| -                | अक्ष-              | হ্মক্ষ-         | अक्ष-      | रूको            | ख्यो, खरका                | ग ७          |
| Traffe           | ऋरनाजि, ऋनमि       | <b>মূ</b>       | <b>ম</b>   | শ্ৰেণ্ট         | खटन, त्नांद               | 1या          |
| अकारी            | भुक्ष              | मुक्तुम         | भ्रतान     | म्हर्म          | 机                         | ક <b>્યુ</b> |
| সমপ্ষতি          | नमटक्षिजि, नमटक्षि | नगरश्रहे        | मब्रह्म    | শ্ৰপ্ত          | **                        | র ভূ         |
| <b>म</b> ६क्रम   | <b>अश्</b> क्रम    | म्क्र           | मःकद       | भाकद            | भारक                      | <b>ম</b> ক   |
| भा <b>भ</b> खदाक | <u>भाभखताक</u>     | সামস্ভরাশ       | সার স্করাজ | সাব স্করা       | भाज्य                     | 1            |
|                  |                    |                 |            |                 | ( भागवी                   |              |
| 200              | is in              | ক<br>ন          | <b>18</b>  | 910             | <u> </u>                  |              |

বাঙ্গালা প্রভৃতি নব্য বা আধুনিক আর্যভাষাগুলির সমন্ত বিশিষ্ট বা নিজস্ব শব্দ এই ভাবে আদি-আর্যভাষা বা প্রাচীন সংস্কৃত হইতে মধ্য-আর্যভাষা বা প্রাক্ততের মধ্য দিয়া আসিয়াছে। 🔪 সংস্কৃতের ( বৈদিকের ) ব্যাকরণে যে সকল প্রত্যন্ন বিভক্তি ইত্যাদি ছিল সেগুলির মধ্যে কতকগুলি প্রাক্তরে ভিতর দিয়া বদলাইয়া বাঙ্গালা প্রতায়ে পরিণত হইয়াছে। যেমন সংস্কৃতের 'হস্তেন', প্রাকৃতে হইল 'হুখেণ', অপভ্রংশে 'হুখেঁ', প্রাচীন বাঙ্গালায় 'হাথেঁ', তাহা হইতে আধুনিক বাঙ্গালায় 'হাতে';— তৃতীয়ার '-এন' প্রত্যয় হইল '-এণ', ও পরে বাঙ্গালায় '-এ'-তে ইহার পরিণতি। সংস্কৃতে 'চলিতবা', প্রাক্লতে হইল 'চলিদব্ব', পরে 'চলিঅব্ব', শেষে বাঙ্গালায় 'চলিব':—সংস্কৃতের '-তব্য' বা '-ইতব্য' প্রত্যয় বাঙ্গালায় হইয়া গেল '-ইব', ভবিয়ুদ্বাচক প্রত্যয়। আবার বহু সংস্কৃত প্রত্যয় প্রাক্ততে বা প্রাচীন বাঙ্গালায় লোপ পাইয়াছে। এতন্তির, প্রাক্ততে ও প্রাচীন বাঙ্গালার কতকগুলি নৃতন প্রতায়ের উদ্ভব হইয়াছে। যেমন— সংস্কৃত 'চন্দ্রঅ'—প্রাক্ততে 'চন্দস্স'; প্রাকৃতে আবার এই ষষ্ঠী বিভক্তি '-শু > -স্ম'-কে স্থপরিস্টু করিয়া দিবার জন্ম কতকগুলি শব্দ উপরম্ভ যোগ করা হইত; 'চক্রস্থ—চক্রাণাম্', প্রাক্ততে 'हन्नमम-हन्नान्र', जर्भात 'दिवत' वा 'कत' भन-यारि 'हन्नम्म কের, চন্দসস কর-চন্দাণং কের, চন্দাণং কর।' পরে 'কর' বা 'কের' প্রভৃতি পদ, 'ন্দ্ন' বিভক্তিকে অনাবশ্রক ও অপ্রচলিত করিয়া দেয়—ষ্ঠার রূপ হয় 'চলকের, চলকর'; 'কের, কর' শব্দ সম্বদ্ধ-বাচক প্রভারের স্থান গ্রহণ করে। 'কের', 'কর'— এই বিভক্তিস্থানীয় শব্দের '-ক-', পদের অভ্যস্তরে থাকার ফলে

লোপ পায়, এবং 'চন্দকের, চন্দকর' স্থলে 'চন্দএর, চন্দজর' রূপের উদ্ভব হয়, ও পরে ইহা হইতে প্রাচীন বাঙ্গালায় 'চান্দের, চান্দর', আধুনিক বাঙ্গালায় 'চান্দর, (প্রাদেশিক) চাঁদর'; তুলনীয়: উড়িয়া একবচনে 'চান্দর' < 'চন্দকর', বহুবচনে 'চান্দম্বর' < 'চন্দাণংকর'। এইরূপে সংস্কৃত '-হ্রু' প্রতায়ের বিলোপের পরে, সংস্কৃত 'কার্য' শব্দ হইতে উদ্ভূত প্রাকৃত 'কের' শব্দ, ও সংস্কৃত 'কর' শব্দ, রহীবাচক প্রতায় হইয়া দাড়ায়; এবং ইহান্দের বিকারে বাঙ্গালার বহীবাচক প্রতায় '-এর, -অর'-র উদ্ভব। সংস্কৃতের ব্যাকরণে বাঙ্গালা '-এর, -অর' প্রতায়ের অনুরূপ কিছুই মিলে না,—ইহা প্রাকৃতের নবীন সৃষ্টি। প্রাচীন আর্যভাষার কিছু অংশ রহিয়া গেল; প্রাকৃত মুগে এবং পরে কিছু নৃতন বস্তুর সৃষ্টি হইল—এই ভাবে বৈদিক মুগের আর্যদের ভাষার ক্রমিক বিকাশের ফলে, বাঙ্গালা হিন্দী পাঞ্জাবী শ্বজরাটী মারহাট্টা প্রভৃতির উৎপত্তি।

ভারতের প্রাচীন আর্যভাষার পরিবর্তনে বাঙ্গালা ভাষার উত্তব হইয়াছে। কিন্তু আদি আর্যভাষার বিকার-জাত হইলেও বাঙ্গালায় ও আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষায় এমন কতকগুলি বাক্য বা পদসাধন-রীতি পাওয়া ষায়, যাহা আর্যভাষায়, অর্থাৎ বৈদিক বা সংস্কৃতে মিলে না। এইরূপ রীতি অনার্য-ভাষার প্রভাবের ফল বলিয়া অমুমিত হয়—কারণ কোল (অস্টি ক্) ও জাবিড় শ্রেণীর অনার্যভাষায় এই সব রীতি বিগুমান, এবং সংস্কৃতের স্বগোত্রীয় ভারতের বাহিরের অন্ত আর্যভাষায় এগুলি পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ বলা যায়—'অমুকার-শব্দ'-গুলি; বঙ্গালা 'জল-টল, ঘোড়া-টোড়া, দেশ-টেশ, সে আমার বৈঠক-

ধানায় বদে-টদে, তুমি একটু দেখবে-টেখবে', ইত্যাদি 🕻 মূল শব্দটীর প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জনধ্বনির স্থলে ট-কার বা অন্য ব্যঞ্জন-ধ্বনি বদাইয়া, 'ইত্যাদি' অর্থে মূল শব্দের সহিত সংযোগ করিয়া যে প্র-দাধন-রাতি, তাহা সংস্কৃতে ও ভারতের বাহিরের আর্থ-ভাষায় মিলে না: অথচ ভারতের অনার্য ভাষাগুলির ইহা একটা লক্ষ্মীর বিশিষ্ট্রতা। বাঙ্গালা ভাষার সহকারী ক্রিয়াও অনার্য-ভাষার (বিশেষতঃ দ্রাবিড়ের) অমুরূপ—সংস্কৃতে ইহা অজ্ঞাত; নেমন, সংস্কৃতে 'দন্' পাতৃ অর্থে 'বদা'; 'নি + দন্' = 'বিসিয়া পড়া': 'ব্যা' ও 'পড়া' উভয় ধাত্র প্রতিরূপ মিলাইয়া স্বষ্ট 'বিসিয়া পড়া'-র মত পহকারী ক্রিয়ার বেওয়াজ সংস্কৃতে নাই. অথচ বাঙ্গালা প্রভৃতি ভাষায় এগুলি বিশেষভাবে বিশ্বমান, এবং অনার্যভাষায়ও এই প্রকার ক্রিরা থুবই মিলে; যেমন, 'থাওয়া'—'থাইয়া ফেলা', '(न छदा' —'निवा वना'; 'मावा'—'माविवा एकला'; 'नवा'—'नविवा भड़ा'; इंडामि। এইরাশ স্থলে সহকারী ক্রিয়ার থােগে মূল ক্রিয়ার অর্থের পরিবর্তন, বা প্রসার, অথবা সঙ্কোচ ঘটে। এই প্রকারের আরও কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে, যেগুলিকে বাঙ্গালা-ভাষা জন্মগ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে অনার্যভাষার নিকট হইতে পাইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।

প্রাক্তত হইতে বাঙ্গালা ভাষা যাহা পাইয়াছে, তাহাই বাঙ্গালা ভাষার ভিত্তি। আদি ভারতীয় আর্যভাষা ( বৈদিক কণ্য ভাষা ) কণাবার্তায় অপ্রচলিত হইয়া গেলেও, তাহার পরবর্তী কালের সাহিত্যিক রূপ যে সংস্কৃত ভাষা, সেই সংস্কৃতের চর্চা কখনও লোপ পায় নাই। পণ্ডিতেরা বরাবরই সংস্কৃতে বই লিখিয়া আসিয়াছেন! এই সাহিত্যের সংস্কৃত হইতে আবশুক-মত

প্রাক্ততে এবং আধুনিক ভাষায় শব্দ গ্রহণ করা হইয়াছে, এবং হইতেছে। এইরপ সংস্কৃত শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় অসংখ্য। সাধারণ দৈনিক জীবনের উপযোগী অধিকাংশ সরল ভাব-ছোতক শব্দ প্রাক্ততের মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। এইর<del>প</del> প্রাক্ত হইতে প্রাপ্ত উপাদান বা শ্রমাবলীকে 'প্রাক্ত-জ' বা 'তদ্ভব' উপাদান বলে ('তদ' অর্থাৎ 'তাহা', অর্থাৎ 'সংস্কৃত',--'ভদ্ভব' অর্থাৎ কিনা 'যাহা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত')। পূর্বে এরপ প্রাক্বন্ত-জ শব্দের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে। আর সংস্কৃত হইতে যে সব শব্দ লওয়া হইয়াছে, সেগুলি 'প্রাক্তত-জ' নয়, সেগুলি বাঙ্গালা ভাষায় ধার-করা সংস্কৃত শব্দ। সরাসরি সংস্কৃত হইতে আগত এই সব শব্দ বাঙ্গালা ভাষায় ছই রকমে পাওয়া যায়; হয় এগুলিতে বিশেষ কোনও পরিবর্তন আসে नारे-रियमन 'कुक, ठन्त, गृहिनी, निमञ्जन' ;--नम्र এश्वनित उक्रांत्रल পরিবর্তন আসিয়া গিয়াছে এবং বানানেও সেই পরিবর্তন ধরা ইয়াছে—ষেমন 'কেষ্ট, চন্দর, গিন্নী, নেমস্তন্ন'। এইরূপ সংস্কৃত শব্দ অবিষ্কৃত থাকিলে ভাহাকে 'তৎসম' বলে ('তদ্' অর্থাৎ 'ভাহা' বা 'সংস্কৃত'—'ভৎসম' অর্থাৎ কিনা 'যাহা সংস্কৃতের সমান' ). এবং বিক্লুত হইয়া গেলে ভাহাকে 'ভগ্ন- বা অর্ধ-তৎসম' বলে। অতএব সংস্কৃতের শব্দ বাঙ্গালায় এই তিন রূপে পাওয়া যায়—

- প্রাচীন কবিত সংস্কৃতের ( আদি ভারতীয় আর্যভাষার )
   শব্দ, বাহা প্রাকৃতের মধ্য দিয়া আসিয়াছে—প্রাকৃত-জ
  বা তদ্ভব শব্দ।
- (क)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা

  অবিকৃতরূপে পাওয়া যায়—তৎসম শব্দ।

২ (খ)। সাহিত্যের সংস্কৃতের নিকট হইতে গৃহীত শব্দ, যাহা
বিক্বতরূপে পাওয়া যায়—ভগ্ন-তৎসম বা অর্ধ-তৎসম
শব্দ।

সংস্কৃত বা আর্যভাষার শব্দ ভিন্ন, বাঙ্গালায় অন্ত প্রকারের শব্দও আছে। আর্যভাষার প্রচারের পূর্বে উত্তর-ভারতে অনার্য-ভাষা প্রচলিত ছিল। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে এই অনার্য-ভাষা হুইটা শ্রেণীতে পড়ে—কোন ( অসটি ক ), এবং দ্রাবিড়। কোল এবং দ্রাবিড যাহারা বলিত, তাহারা নিজ নিজ ভাষা ত্যাগ করিয়া আর্যভাষা গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ আর্যভাষায় আসিয়া যায়। প্রাক্ততে এইরূপ অনার্য শব্দ পাওয়া যায়, আবার প্রাক্তরে মারফং সংস্কৃতেও কতকগুলি প্রবিষ্ট হয়। বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক আর্যভাষায়ও বিস্তর অনার্য শব্দ মিলে। সংস্কৃত, প্রাক্বত ও বাঙ্গালা প্রভৃতির অনার্য শব্দগুলিকে 'দেশী' নামে অভিহিত করিতে পারা যায়। বাঙ্গালা ভাষায় আগত এইরূপ দেনী শব্দ—'চাউন, তেঁতুল, লাঠি, টেকি, ডাগর, বাহুড়, কুকুর, গাড়ী, বোড়া', প্রভৃতি : ইহাদের কতকগুলির প্রতিরূপ শব্দ আবার সংস্কৃতেও পাওয়া যায়। উত্তর-ভারতে প্রাচীন কালে প্রচলিত অনার্যভাষাগুলির উচ্ছেদ হওয়ায়, এই সমস্ত অনার্য শন্দের মূল রূপ এখন লুপ্ত—তবে ভাষাতত্ত্ব-বিতার প্রয়াদের ফলে সেগুলির উদ্ধার হওয়া সম্ভব।

্ভারতের আর্যভাষার (প্রাচীনকালের সংস্কৃত হইতে জাত, এবং পরবর্তা যুগে সংস্কৃত হইতে ধার-করা) শব্দ এবং অনার্য (দেশী) শব্দ ব্যভীত, বিদেশী ভাষার বহু শব্দও বাঙ্গালায় আসিয়াছে। প্রাচীনকালে পারসীকেরা এবং গ্রীকেরা ভারতের

উত্তর পশ্চিম অংশ জয় করিয়াছিল, ভারতের সঙ্গে ইহাদের ঘনিষ্ঠ যোগ ঘটিয়াছিল। ইহাদের ভাষার কতকগুলি শব্দ প্রাচীন ভারতের কথ্য ভাষা প্রাক্ততে গৃহীত হয়,/ এবং তাহা হইতে ছই-দশটা শব্দ সংস্কৃতেও বায়; এইরূপ কতকগুলি বিদেশী শব্দ---প্রাচীন পারদীক এবং গ্রীক-প্রাক্তরে নিকট হইতে বাঙ্গালা প্রভৃতি আধুনিক ভাষা-ও পাইয়াছে; বেমন, গ্রীক drakhmē 'দ্রাথমে' শব্দ—অর্থ, 'একপ্রকার মুদ্রা': ইহা প্রাচীন ভারতে 'দ্রম' রূপে গৃহীত হইল, পরে 'দ্রম' হইতে 'দ্রম', এবং 'দ্র্মা' হইতে বাঙ্গালা ও হিন্দী 'দাম' শব্দের উৎপত্তি, যাহার অর্থ 'মূল্য'। প্রীক gonos হইতে সংস্কৃত 'কোণ', গ্রীক kentron হইতে সংস্কৃত 'কেব্রু' ( বাঙ্গালায় ইহার তদভব রূপ এখন অপ্রচলিত )। তদ্ধপ পারসাক post 'পোন্ত' শক্ষ, যাহার অর্থ 'পার্চমেন্ট, বা লিথিবার জন্ম প্রস্তুত চামড়া'; ভারতে এই শব্দ সংস্কৃতে গৃহীত হইল 'পুস্তক, পুস্তিকা' রূপে; ইহা প্রাকৃতে দাঁড়াইল 'পোথঅ, পোথিআ', এবং তাহা হইতে বান্বালায় 'পোথা', 'পুঁথি', 'পুথি'। প্রাচীন পারদীক mocak 'মোচকৃ' শব্দের অর্থ 'হাঁটু পর্যস্ত চামড়ার জুতা'; প্রাচান ভারতে এই শব্দ গৃহীত হয়; এবং যে 'মোচকু' প্রস্তুত করে, সে 'মোচিক' নামে পরিজ্ঞাত হয়; এই 'মোচিক' হইতে 'চর্ম্মকার'-অর্থে আধুনিক 'মোচা, মৃচি'। আবার পারস্তে mocak 'মোচক্' পরবর্তা কালে mozah 'মোজ.হ্, মোজা' রূপে পরিবর্তিত হয়, ও ভারতে মোজা-রূপে পুনরায় গৃহীত হয়। প্রাক্তের মধ্য দিয়া এইরূপ ছই-চারিটা বিদেশা শব্দ বাঙ্গালায় আসিয়াছে। কিন্তু বাঙ্গালা প্রভৃতি ভারতীয় ভাষায় বেশা করিয়া विदिनी भरमत भागमानी भात्रस इटेन जूकी-विस्तात अत हटेल ।

মোটামুটী ১২০০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম হইতে আগত মুস্লমান-ধর্মাবলম্বী তুর্কেরা আসিয়া বাঙ্গালাদেশে লুট-তরাজ ও উপদ্রব আরম্ভ করিল, ও ক্রমে ত্রয়োদশ শতকে তাহারা বাঙ্গালাদেশ জয় করিল। তুর্কেরা ঘরে তুর্কী বলিত, কিন্তু সাহিত্যে ও রাজকার্যে ফারসী ভাষা ব্যবহার করিত, তাহাদের দারা ফারসী ভাষা বাঙ্গালা দেশেও ব্যবহৃত হইতে লাগিল। রাজার ভাষা বলিয়া, ফারসী ভাষার প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপর নানা দিক দিয়া পডিল, বহু ফারসী শব্দ ধারে ধারে বাঙ্গালা ভাষায় প্রবেশ করিল। বিশেষ করিয়া মোগল আমলে, ষোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে, বাঙ্গালায় ফারসী শব্দ বছল পরিমাণে আসিতে থাকে। ফার্সী ভাষা আর্বী শব্দে ভরপূর; ফার্সীর মধ্যে যে সব আরবী শব্দ আছে. সেগুলিও প্রচর পরিমাণে বাঙ্গালায় ঢ়কিল। তদ্রপ কতকগুলি তুর্কী শব্দও ফারসীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালায় আসিয়াছে। আধুনিক বাঙ্গালা ভাষায় আড়াই হাজারের উপর ফার্নী শব্দ প্রচলিত আছে। বাঙ্গালার ফার্নী (অর্থাৎ মূল ফারসা, এবং আরবা ও তুকা হইতে গুহাত ) শব্দের উদাহরণ---

- ১। রাজ-দরবার, লড়াই, এবং শিকার-বিষয়ক শব্দ, যথা---আমার, ওমরা, উজার, থেতাব, থেলাৎ, তক্ত, তাজ, নকীব, মীর্জা, মালিক, হজুর, কুচ-কাওয়াজ, জখম, তাঁবু, ভোপ, ফৌজ, वन्तृक, वाक्रम, वाक्ष, वाश्राञ्ज, वज्ञी, ज्ञमम, निकात ; देलामि।
- ২। রাজস্ব, শাসন ও আইন-আদালত-সংক্রোন্ত শব্দ-- আদম-। শুমারী, আবাদ, এক্তিয়ার, ওয়াশীল, কল্কা, থাজনা, গোমস্তা, তালুক, দারোগা, দপ্তর, নাজির, পেয়াদা, বীমা, মাফ, মোহর,

১৩৮ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা ত বিশেষ্ট্র ন রাইরং, সরকার, হন্দ, হিসাব, অকু, অহিলা, আইন, উকীল, এজাহার, ওজর, দরখান্ত, দলীল, নাবালক, নালিশ, ফরিয়াদী, ক্ষোর, মকদ্দমা, শনাক্ত, সালিস, সেরেস্তা, হাকিম, হেফাজং ; रेजामि।

- ৩। মুসলমান ধর্ম-সংক্রোস্ত শব্দ-অজু, আউলিয়া, আল্লা, ইমান, ঈদ, কবর, কাফের, কাবা, গাজী, জুন্মা, ভোবা, দর্গা, **(मात्रा, नवी, नमाज, ममजिम, महत्रम, मृत्रामिम, मतित्र**क्, महीम, শিशा, खन्नी, रमीम, ह्रती : रेजामि।
- 8। मानिमक मश्त्रुजि-मश्कान्त भक-आमन, जात्नम, এत्नम, কেছা, খতু, গজল, তরজমা, মক্তব, বয়েত, সেভার, হরফ, সরম (= শর্ম), ইজ্জত ; ইত্যাদি।
- ৫। বাস্তব সভ্যতা, ব্যবসায়, শিল্প-কলা, বিলাস-দ্রব্য সংক্রাস্ত শব্দ—অন্তর, আয়না, আঙ্গুর, আতর, আতশবান্ধী, আরক, কাগজ, কুলুপ, কিংথাব, কোর্মা, কাঁচী, থাতা, খান্সামা, থান্তা, গজ, গোলাপ, চরখা, চশমা, চাবুক, জামা, জিন, জহরত্, তাকিয়া, দালান, দুরবীন, দোয়াত্, পাজামা, পোলাও, ফারুস, বরফী, वांतिना, तूनतून, सथसन, सनस, सिड्दो, सोना, मूहदी, दिकू, क्रमान, नाशाम, সানकी, भान, भिभि, সোরাই, হাউই, হাওদা, इंका; ইত্যাদি।
- ७। विषिणी खाजित नाम-- आत्रव, आत्रमानी. टेह्मी, हेर्जेनानी, काक्त्री, हार्गी, क्वित्रिक, हेश्टब्रक ; हेर्जािन ।
- ৭। সাধারণ বস্তু- বা ভাব-বাচক শন্দ-অন্দর, আওয়াজ, আব-হাওয়া, আসল, কদম, কম, কোমর, থবর, থোরাক, গরজ, গ্রম, চাঁদা, চাকর, জল্দি, জানোয়ার, জাহাজ, ডাজা, দথল,

मत्रकात, मांग, माना, माकान, नगम, तम्मा, भहन्म, भत्रो, बङ्जाख्, বোঁচুকা, মজবুত, মিয়া, মোরগ, মূলুক, রোশনাই, হাওয়া, হাজার, হজ্ম, হজুগ: ইত্যাদি।

ফারসা শব্দের পরে বাঙ্গালা ভাষায় 'ফিরাঙ্গী' বা পোর্ভুগীস শব্দের প্রবেশ হয়, খ্রীষ্টায় বোডশ শতাব্দী হইতে। ঐ সময়ে পোর্ত গীস বণিকেরা বাঙ্গালাদেশে প্রথম আসে, এবং বাঙ্গালা-দেশের কোনও কোনও অঞ্চলে পোর্তু গীস্দের প্রভাব বিশেষ প্রবল থাকে। পোর্গীদরা নানা নৃতন বস্তু বঙ্গদেশে আনায়ন করে, এই সকলের নাম পোর্তুগীস হইতে বাঙ্গালা ভাষায় গৃহীত হয়। বাঙ্গালায় এক শতের কিছু অধিক পোর্ত গীস শব্দ আছে। দৃষ্টান্ত-'আনারস, তামাক, গ্রাদিয়া, চাবি, ভোয়ালিয়া, বালতি, ইন্তি, কামরা, গুদাম, পাউ(-রুটী), নীলাম, গির্জা, কুশ, যীশু, পেয়ারা, পেঁপে, কপি, বোতন, বোতাম, স্থতি'; ইত্যাদি।

বাঙ্গালাদেশে ফরাসী ও ওলন্দাজেরাও আসে, ইহাদের ভাষার ছুই চারিটা শব্দ বাঙ্গালায় পাওয়া যায়। খেলার তাসের রক্ষের নামের মধ্যে তিনটা নাম ওললাজ ভাষার—'হরতন, ক্রইতন, ইস্কাবন' ('চিঁড়িতন' বা 'চিঁড়িয়া' ভারতীয় শব্দ ); 'ক্রপ' বা 'তুরুপ', 'বোম' ( ঘোড়ার গাড়ীর ) ও 'পিসপাস' ( ভাতে-মাংসে একত্র পাক-করা থাতা ) ওললাজ শব্দ। খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতকে ইংরেজেরা বাঙ্গালাদেশে বিশেষ প্রবল হয়, এবং ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের পরে ইংরেজেরা বাঞ্চালাদেশের রাজা হইয়া বসিল। ইউরোপের সভাতা ও জ্ঞান ইংরেজীর মধ্য দিয়া বাঙ্গালীদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে—ফলে জীবনের প্রায় সব দিকেট ইংরেজী ভাষার ছাপ বাঙ্গালা ভাষায় পড়িতে আরম্ভ করে। এখন যত দিন যাইতেছে, এই প্রভাব বাঙ্গালা ভাষার উপরে ততই বেণী শক্তিশালা ইইয়া কার্য করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষা শত শত ইংরেজা শন্দ গ্রহণ করিয়াছে এবং করিতেছে, ও ভবিয়তে আরও করিবে। বহু ইংরেজী শন্দ রূপ বদলাইয়া খাঁটী বাঙ্গালা শন্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে—যেমন 'লাট, কার (স্থতা), ইঙ্কুল, বেঞ্চি, ডাক্তার, হাঁসপাতাল, কোঁগুলি, আদিস, বগ্লস, ডিপুটি, আর্দালা, গারদ, জা্দরেল, টুল, টালি, টুর্না, পিজবোট, লজ্ঞুষ, সমন, হন্দর, গেলাস' ইত্যাদি। বহু ইংরেজী শন্দ এখন কেবল সাহিত্যেই বাবহৃত হয়—যেমন, 'ট্রাজেডি, আর্ট, প্লিষ্টোসীন, প্রোটোপ্লাজ্ন, রোমান্টিক' প্রভৃতি। বিশেষ ব্যবসায়- বা শিল্প-সম্বন্ধীয় বহু শন্দ আবার মুথে মুথে চলে। মোটের উপর বাঙ্গালীর জাবনে ইউরোপীয় ভাব ও ইউরোপীয় বস্তু যত আসিতেছে, ততই তাহার ভাবায় ইংরেজী শন্দেরও প্রসার বাডিতেছে।

বাঙ্গালা ভাষা এক হাজার বংসরের অধিক কাল হইল উদ্ভূত হইয়াছে, বাঙ্গালা দেশে প্রাক্তরে পরিবর্তনে; ইহাতে ইহার নিজস্ব প্রাক্ত-জ শব্দ আছে; বিশুদ্ধ ও বিক্কত সংস্কৃত শব্দ আছে; ইহাতে প্রাচীন যুগ হইতেই আগত দেশা বা জনার্য শব্দও কিছু আছে; এবং ইহাতে আগত বিদেশা ভাষা কারসী, পোর্তুগীস ও ইংরেজা হইতে গৃহীত শব্দও কম নহে। বাঙ্গালা ভাষাম্ব কতকগুলি শ্রেষ্ঠ কবি ও অহা লেখক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাদের হাতে এই ভাষা অপূর্ব শক্তিযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষার আদি বা প্রাচীন যুগ, এটান্দ ১২০০ পর্যন্ত— মোটামুটা তুর্কীদের দারা বঙ্গদেশ-বিজয় পর্যান্ত; এই সময়েই বাঙ্গালা সাহিত্যের আরম্ভ। ভাষা এই যুগে সম্পূর্ণাঙ্গ হয় নাই, ইহা তথনও প্রাক্ততের ধরণ অনেকটা রক্ষা করিতেছে।

বাঙ্গালায় মধ্য-যুগ ১২০০ হইতে ১৮০০ পর্যস্ত। এই যুগকে তিন ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে: [ক] যুগান্তর কাল-১২০০ হইতে ১৩০০ পর্যস্ত। বাঙ্গালাভাষাকে আমরা যে সাধু ভাষার রূপে এখন দেখিতে পাইতেছি, এই সময়ে ইহা সেই রূপটী পাইতেছিল। এই সময়ের সাহিত্য বা নিদর্শন বিশেষ কিছু পাওয়া যায় নাই। িথ ] আদি মধ্য-যুগ, প্র-চৈতন্ত বা চৈতন্ত-পূর্ব, যুগ — ১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যন্ত। এই সময়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাল করিয়া পত্তন হয়, নানা বিষয়ে সাহিত্য-সৃষ্টি আরম্ভ হয়। িগ বিষয়ে মধ্য-যুগ—১৫০০ হইতে ১৮০০ পর্যস্ত। এই সময়ের মধ্যে বাঙ্গালার বৈষ্ণব সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ উন্নতির যুগ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক। এই মধ্য-যুগের মধ্যে বাঙ্গালাভাষায় উচ্চারণ-ঘটিত কতকগুলি পরিবর্তন আসিয়া যায়, যাহার ফলে ভাষা ক্রমে ক্রমে প্রাচীন অবস্থা হইতে আধুনিক চলিত ভায়ায় পরিবতিত হয়—বেমন 'রাথিয়া', এই প্রকারের প্রাচীন বাঙ্গালার রূপ, পরে 'রাইখিয়া,' 'রাইখ্যা,' 'রেইখ্যা,' 'রেখ্যে' প্রভৃতির মধ্য দিয়া এই মধ্য-যুগের শেষে চলিত ভাষায় 'রেখে'-তে রূপান্তরিত হয়। সম্পূর্ণ শব্দ 'সাথ্য়া' তদ্ধপ 'সেথো' রূপ গ্রহণ করিয়া বসে—'সাথ্যা— সাউথুয়া---সাইথুয়া---সেথো'। মধ্য-যুগের অবসানকালে ৰাঙ্গালা **एएम** हेश्दाबराहत अधिकान हम्न, এवर मह्म महम हेश्दाबराहत যত্ন ও আগ্রহে বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপার প্রচলন হয়, এবং গখ-সাহিত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটে।

১৮০০ সালের পরে বাঙ্গালার আধুনিক যুগের আরম্ভ। বিগত এক শত বংসরের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষায় নানা পরিবর্তন ঘটিয়াছে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য অতি গৌরবমর আসনে উন্নীত হইয়াছে। ইউরোপীয় বা আধুনিক চিস্তার ধারাকে বাঙ্গালা ভাষা আত্মসাৎ করিতে পারিয়াছে। নানা লক্ষণীয় পরিবর্তনের মধ্যে, কলিকাতা অঞ্চলের মৌথিক ভাষাকে সাধুভাষার পার্প্তে সাহিত্যের আসনে উন্নীত করা এই যুগের মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বাঙ্গালা বর্ণমালা—আজকাল সাধারণত: দেবনাগরী বর্ণমালায় সংস্কৃত বই ছাপানো হয় বলিয়া অনেকের ধারণা যে দেবনাগরীই ভারতের প্রাচীনতম বর্ণমালা, এই দেবনাগরী হইতে বালালা বর্ণমালা উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, বালালা ও দেবনাগরী পরস্পার ভগিনী-সম্পর্কে সম্পর্কিত। দেবনাগরী হইতেছে গুজরাট ও রাজপুতানা এবং সংযুক্ত-প্রদেশের পশ্চিম থণ্ডের মধ্যে উদ্ভূত বর্ণমালা, গুজরাটের নাগর ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত রাজাদের প্রভাবের ফলে সমগ্র উত্তর-ভারতে ও অন্তত্র ইহার প্রসার ঘটিয়াছে। 💃 ভারতের আর্যভাষার প্রাচীনতম বর্ণমালা পাওয়া যায় খ্রীষ্ট-পূর্ব তৃতীয় শতকের অশোক-অমুশাসনে। এই বর্ণমালা বা লিপির নাম 'ব্রাহ্মা' লিপি। এই ব্রাহ্মী লিপির উৎপত্তি সম্বন্ধে হুইটী মতবাদ প্রচলিত আছে—[১] ফিনীশিয়া দেশের প্রাচীন বর্ণমালার আধারের উপরে ভারতের পণ্ডিভগণ কত ক बाक्की वर्गमाना रुष्टे इय ; ७ [२] बाक्की वर्गमाना मृतन वितनभीय নহে, ইহা ভারতেই উদ্ভূত হয়—মোহেন্-জো-দড়ো ও হরপ্লায় আবিষ্ণত মূদ্রা বা দীল-মোহরে যে লিপি বিজ্ঞমান, তাহা প্রায় চারি হাজার বৎসরের প্রাচীন, কিন্তু সে লিপি এখনও পড়া

যায় নাই, এবং খ্ব সম্ভব ভাহা কোনও অনার্য ভাষার লিপি—
আর্য ব্রাহ্মী লিপি ভাহা হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকিতে পারে।
ব্রাহ্মী লিপির গঠনপ্রণালী সরল, বর্ণগুলি মাতা-রেখা-হীন। ব্রাহ্মী
অক্ষর এই প্রকারের :  $H = \infty$ ,  $+ = \infty$ ,  $q = \emptyset$ ,  $\Lambda$  বা  $\Omega = \emptyset$ ,  $d = \delta$ ,  $E = \infty$ ,  $H = \emptyset$ ,  $C = \delta$ ,

ৈ বান্ধা অক্ষরগুলি দক্ষিণ-ভারতে একটা বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে, তাহা হইতে দক্ষিণ-ভারতের গ্রন্থ, মালয়ালম্, তামিল, তেলুগু-কানাড়ী প্রভৃতি বর্ণমালার উদ্ভব হয়।

বান্দ্যী লিপি হইতে উভূত কতকগুলি ভারতীয় লিপি এটি-পূর্ব প্রথম সহস্রকের মধ্যে ভারতের বাহিরে নীত হয়, এবং সেগুলি হইতে বৃহত্তর ভারতের নানা বর্ণমালার উভব ঘটিয়ছে—য়্বা— বন্দদেশের মোন্ বা তালৈঙ্ এবং বর্মী লিপি; কম্বোজের কম্বোজ লিপি, ও তাহা হইতে উভূত শ্রামী লিপি; প্রাচীন চম্পার লিপি; যবদ্বীপীয় লিপি, এবং দ্বীপময় ভারতের নানা লিপি; তিব্বতী লিপি; চীন, কোরিয়া ও জাপানে ব্যবহৃত সংস্কৃত লিপি; মধ্য-আসিয়ার খোতানের পূর্বী-ইরানী লিপি; কুচা-নগরীর 'তুষার' লিপি; প্রভৃতি। এগুলি সমস্তই বাঙ্গালা লিপির জ্ঞাতি।

উত্তর-ভারতে ব্রান্ধী নিপি, কুষাণ ও গুপু রাজাদের আমনে পরিবর্তিত হইয়া, কালক্রমে সমাট্ হর্ষবর্ধনের পরে সপ্তম শতকে তিনটী বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে—এই তিন রূপের মধ্যে উত্তর-পশ্চিমে (কাশ্মীর ও পাঞ্জাবে) প্রচলিত রূপের নাম 'শারদা,' দক্ষিণ-পশ্চিমে (রাজস্থান, মালব ও গুজরাটে) এবং মধ্য-দেশে প্রচলিত রূপের নাম 'নাগর', এবং পূর্ব-ভারতের রূপের নাম 'কুটিল'। মূল ব্রান্ধী লিপির এই 'কুটিল' রূপ-ভেদ হইতে বাঙ্গালা অক্ষরের উৎপত্তি, 'নাগর' হইতে দেবনাগরীর, এবং 'শারদা' হইতে পাঞ্জাবের গুরুমুখীর উৎপত্তি। বাঙ্গালা ও দেবনাগরী লিপি পরস্পর হইতে স্বাধীন, এবং এই ত্বই লিপি মাত্র গত হাজার বছর হইল বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে।

বাঙ্গালা ভাষা তাহার জন্মকাল হইতেই বঞ্চাক্ষরে লিখিত হইয়া আসিতেছে,—অবশু এই বঞ্চাক্ষরের আদিম আকার আজকালকার বঞ্চাক্ষর হইতে কতকটা পৃথক্ ছিল, এবং সেই প্রাচীন রূপের বিকারের ফল আধুনিক বঞ্চাক্ষর।

## বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাঙ্গালা ভাষার সাহিত্য বাঙ্গালা দেশের তথা ভারতবর্ষের একটা শ্রেষ্ঠ সম্পদ্, এবং জগৎকে আধুনিক ভারতবর্ষের একটা বড় দান। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের অনুরাগী এক ইংরেজ অধ্যাপক লিথিয়াছিলেন যে, সমগ্র ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ছইটা মাত্র ভাষায় প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য মিলে, সে ছইটা ভালা হইতেছে ইংরেজা ও বাঙ্গালা। সংস্কৃত, পালি, তাামল, উত্তর-ভারতীয় ভাষাবলী। 'হিন্দা'), ও বাঙ্গালা—এই কয়টাই ভারতের বিশিষ্ট সাহিত্য-সম্পদ্ ধারণ করিয়া আছে। সংস্কৃত, প্রাক, চীনা, আরবা, ফারসা, লাতান, ফরাসা, ইংরেজা, জরমান প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যের ভুলনায়, বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থান প্রথম শ্রেণীতে না হইলেও, আধুনিক সাহিত্য-জগতে ইহার আসন যথেষ্ট উচেত।

বাঙ্গালা সাহিত্যের এই যে গৌরব, তাহা মুখ্যতঃ তাহার নবান সাহিত্যকে লইয়া—গত ৭০৮০ বংসরের মধ্যে ইউরোপের সঙ্গে সংস্পর্শ ও সজ্বাতের ফলে যাহার স্বষ্টি হইয়াছে, তাহাকে লইয়া। বাঙ্গালা ভাষায় বেশ বড় একটা পুরাতন সাহিত্য আছে, গত হাজার বছরের অধিক ধরিয়া প্রায় অবিচ্ছিন্ন ধারায় সেই সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে; এবং তাহাতে কতকগুলি বড় বড় কবি উচ্চদরের সাহিত্য স্বষ্টি করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু বঙ্কিমচল্র এবং রবীক্রনাথ, এবং তাহাদের সমসামন্ত্রিক ও অন্ব্রতী

লেখকগণ বাঙ্গালা ভাষাকে যে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পূর্বকথা আলোচনা করিতে গেলে, হুইটা জিনিস আমাদের চোথে ঠেকে। প্রথম—লেথকদের সম্বন্ধে প্রায় কোনই খবর পাওয়া যায় না—বিশেষত: তাঁহাদের সময়ের সম্বন্ধে। চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ প্রভৃতি পুরাতন বাঙ্গালার প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিদের বিষয়ে কিংবদন্তী, এবং কচিৎ বা ত্রই একটা ঐতিহাসিক নামের সঙ্গে তাঁহাদের সংযোগ— ইহা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু মিলে না। তারপর, অতি আধুনিক যুগ ছাড়া, তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন তাহাও পাওয়া যায় না। তাঁহারা যাহা রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের হাতে লেখা বা তাঁহাদের জীবংকালে লিখিত পুঁথিতে তাহা যথায়থ লিপিবন্ধ হইয়াছিল, ইহা ধরিয়া লওয়া যায়। কিন্তু কাগজ বা তালপাতার পুঁথি বেণা দিন টি কিত না, নৃত্ন করিয়া নকল করিতে হইত। এই নকলের সময়ে ভ্রম-প্রমাদ ঢুকিত, বাদ-সাদ পড়িত,—নকলকার পুরাতন লেখা ভাল করিয়া পড়িতে না পারায় বা পড়িয়া বুঝিতে না পারায়, লেখার কালে তাহার হাতে ভাবা ও শক বদলাইয়। ঘাইত. এবং নকলকার নিজে কবি হইলে, ও নিজের রচনা নিজেরই ভাল লাগিলে, তাহা প্রতিষ্ঠাবান কবির লেখা বলিয়া চালাইয়া দিতে পারিলে খুনা হইত (তথনকার দিনে নিজের নামের চেয়ে নিজের লেথার প্রতি মমতা-বোধ বেণা করিয়া হইত বলিয়াই ইহা ঘটিত)। এখন নানা রকমে অনুসন্ধান করিয়া প্রাচীন কবিদের জন্ম-মৃত্যুর তারিথ বা জীবৎকাল নির্ধারণ করিবার চেষ্টা চলিতেছে; তাঁহারা ঠিক কি লিখিয়া গিয়াছেন. পাঁচথানা পু থি ফিলাইয়া তাহা স্থির করিবার প্রয়াস হইতেছে। প্রাচীন বাঙ্গালার কবিদের আলোচনায় কবিদের নাম ও খাতি, এবং তাঁহাদের নামে প্রচলিত রচনার সমষ্টি, ইহা ছাড়া নিশ্চিত-তর কিছু সাধারণতঃ পাওয় যায় না বলিয়া, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের সার্থক আলোচনা সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটা কঠিন বস্ত্র হইয়া আছে।

প্রাচান বাঙ্গালা সাহিত্যে আরও ছুইটা বিষয় লক্ষ্য করিবার—প্রথম, গত্ম সাহিত্যের অভাব; এবং দিতীয়, সাহিত্যে মল ক্ষেক্টা বিষয় লইয়াই কারবার। চিঠি-পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ভিন্ন সভার গভের ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। ছাপাথানার গগের পূর্বে গছে লেখা ছই একথানি মাত্র পুঁতি পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভতি নগণা; সমস্ত সাহিতাটাই পত্তে লেখা,—প্রার, ত্রিপদী প্রভৃতি মামুলী দলে রচিত; কাব্য ও গান ছাড়া, জাবন-চবিত বংশাবলী, ভ্রমণ-বুতাস্থ, দর্শন, চিকিৎসা -- যাহা কিছুর উপবে বই লেখা হইয়াছে, সবই পদে। মাহিত্যে আলোচা বিষয়েব বৈচিত্যের অভাবটাও বড চোথে লাগে। বেশর ভাগ পাওয়া বায় গান ও কাবা। গান-ধর্ম-বিষয়ক, প্রেম-বিষয়ক; কাব্য-প্রাচীন সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত আর পুরাণের কথা লইয়া, বাঙ্গালা দেশের পাত্র-পাত্রেদের কথা লইয়া, দেব-দেবীর কাহিনী লইয়া। প্রাচীন ভারতের অর্থাৎ সংস্কৃত ইতিহাস-পুরাণকথা, ও মধ্য-যুগের গৌড়-বঙ্গীয় পরাণকথা—মুখ্যতঃ ইহাই পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের উপজীব্য। খ্রীষ্টায় ষোড্রশ শতকে বৈষ্ণব সাহিতো জীবন-চরিত ও দার্শনিক

আলোচনা-মূলক সাহিত্য দেখা দিল, এদিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা মস্ত অভাবের পূরণ হইল। ব্রাহ্মণ-কায়স্থাদি উচ্চ জাতির বংশ-পরিচয় লইয়া 'কুলশাস্ত্র' বা 'কুলজী' নামে অনেক বই লেখা হয়, কিন্তু সেগুলি সাহিত্য-পদ-বাচ্য নহে। ঐতিহাসিক কথা এবং দেশ-বর্ণন অবলম্বন করিয়া ছুই চারিখানি বই অষ্টাদশ শতকে লেখা হয়। কিন্তু মোটের উপন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচ্য বিষয়-বস্তু ছিল অতি অল্ল—তিন্টী চারিটা বিষয় লুইয়া এই সাহিত্যের পুঁজি-পাটা। ইহার ভুলনায়, প্রাচীন হিনা বা তামিল সাহিত্যের প্রসার থব বেশা, এবং সেই যুগের ফারেসা, আরবা, ইতালায়, ফরাসী, ইংরেজী প্রভৃতি পশ্চিমের ভাষাগুলির এবং চানা ভাষার সাহিতোর প্রসার ও বিষয়-বৈচিত্রা আরও অনেক বেন। প্রাচীন ধাঙ্গালা সাহিত্যে এক্ষেবে' ভার্টা বড্ট প্রবল: ১৮ই এক রামায়ণের সাত শত বিভিন্ন সম্বাদ সেই এক লাউদেন-কাহিনা লইয়া পুরুষাতুক্রমে কবিদের এক্ষেথে ধর্মসঙ্গ কাব্য-বচনা, সেই নানা কবির হাতে চৌতিশা-স্তোত্র বা বার্মাস্থার একট ভাবে বর্ণনা। এই একদেয়ে ভাব, সার কবিদের গতারগতিকতা-যেন বাঙ্গালা দেশের পাহাড়-পর্বতের অভাব-জনিত প্রাকৃতিক একঘেরেত্বের—দেই মাতের পর মাঠ, নদা, খাল, সমতল কেত্ৰ, বাগান, গ্রাম, জঙ্গল লইয়া, বৈচিত্রাহীন প্রাক্তিক সংস্থানেরই সাহিত্যিক প্রতিবিদ্ব √ বিষয় এক, এবং রচনায়ত নুত্রত্ব নাই—শতাকার পর শতাকী ধরিয়া এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছে। কিন্তু কোন কোন কবির প্রতিভা, তাঁহার সফ্লয়তা ও সূক্ষ্ম দর্শন-শক্তি, তাঁহার রসজ্ঞান ও কৌতৃক- এবং

হাস্ত-রদ-বোধ, তাঁহার ভাষার উপরে অধিকার ও ভাষা-প্রয়োগের শক্তি, এবং তাঁহার সত্যকার সৌন্দর্য-বোধ-এই সবে মিলিয়া সাহিত্যে এই গতামুগতিকতা-জনিত এবং নবীনতার অভাব-জনিত মরুভূমির মধ্যেও উত্থানের সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছে।

বাঙ্গালা সাহিত্যের পত্তন হয়, মুসলমান-ধর্মাবলম্বী তুর্কীদিগ-কর্ত্তক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্বেই—যে হিন্দু-যুগে বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভব হয়, সেই হিন্দু-মুগেই। উত্তর-ভারতের ও বিহার-প্রদেশের মৌর্য রাজাবা বাঙ্গালা দেশ বিজয় করিলেন, খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ বা তৃতীয় শতকে। মৌর্য রাজাদের অধীনে আসিবার পূর্বে বাঙ্গালা দেশে আর্যভাষার প্রসার হয় নাই বলিয়া মনে হয়, দেশের লোকে কোল ( অস্টি ক ), দ্রাবিড আর মোঙ্গোল শ্রেণীর অনার্য ভাষা বলিত। মগধ বা বিহার প্রদেশ হইতে মাগধী-প্রাকৃত বাঙ্গালা দেশে আসিল। এই প্রাক্তত এবং ইহার বিকারে জাত মাগধী-অপলংশ' বাঙ্গালাদেশ-ময় চডাইয়া পডিল, দেশের অধিবাসীরা নিজেদের অনার্যভাষা ত্যাগ করিয়া ধীরে ধীরে এই আর্যভাষা গ্রহণ করিল। চীনা পরিব্রাজক Hiuen Theang হিউএন-থুসাঙ্ খ্রীষ্টায় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে বঙ্গদেশে আসেন: তাঁহার বর্ণনা পাঠে মনে হয় যে তথন সমগ্র বাঙ্গালাদেশ আর্যভাষা গ্রহণ করিয়াছিল। মাগধী-প্রাক্ত ভাষা वम्लाटेश वम्लाटेश, मांगधी-अभाजाराभव मधा मिश्र, প्राচीन বঙ্গভাষার রূপ ধারণ করে। ঠিক কোন সময়ে প্রাক্তবের বিশেষত্বের পরিবর্তে বাঙ্গালার বিশেষত্ব আসিয়া যায়, তাহা প্রপ্তি করিয়া জানা যায় না, তবে এখন থেকে এক হাজার বৎসর পূর্বে সে ব্যাপার ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তথন বাঙ্গালাদেশে পাল-বংশীর রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন।
এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়, এবং
সাড়ে-তিন শত বৎসর ধরিয়া বঙ্গদেশ ও বিহার এই পাল-বংশীয়
রাজাদের অধীনে ছিল। পরে এইীয় ছাদশ শতকে বঙ্গদেশ
সেন-বংশীয় রাজাদের অধিকারে আসে। সেন-বংশীয় রাজাদের
সমরে বঙ্গদেশ বিদেশী মুসলমান তুর্কীদের ছারা বিজিত হয়।

পাল-বংশীয় রাজারা ধর্মে বৌদ্ধ ভিলেন, সেন-বংশীয়েরা ছিলেন শৈৰ। তথনকার কালে ভারতে বৌদ্ধ- ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলদ্ধা-দের মধ্যে পার্থক্য বভ বেনা ছিল না। পাল-রাজাদের আমলে বাঙ্গালাদেশ শান্তি এবং হুখ-সমৃদ্ধিতে পূর্ণ হয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দেশে বিস্তৃত হয়, বাঙ্গালাদেশের পণ্ডিতদের হাতে বৌদ্ধ এবং ব্রাহ্মণ্য দর্শন ও অনুষ্ঠান লইয়া সংস্কৃত ভাষায় একটা বড় সাহিত্য গড়িয়া উঠে, বিহার ও বাঙ্গালা দেশে ভাস্কর্য ও শিল্পের একটা অভিনৰ ধারা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশ-ভাষা বাঙ্গালার দিকে বৌদ্ধ ধর্মাচার্যগণের দৃষ্টি আক্ষিত হয়, ইহারা বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধনতের আধ্যাত্মিক পদ রচনা করেন। অনুমান হয়, বৈষ্ণব ও শৈবেরাও এইরূপ পদ রচনা করিয়াভিলেন, কিন্তু সেইরূপ পদের অন্তিত্ব আর নাই। বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের পদ বাঙ্গালা-দেশে লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু নেপালে এইরূপ কতকগুলি পদ একখানি প্রাচান পুঁথিতে রক্ষিত হইয়াছিল—নেপালের বৌদ্ধ বিহারে স্থবিরদের মুখেও এইরূপ পদ আরও প্রচলিত আছে। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রা মহাশয় ১৩২৩ সালে এই পুঁ পিথানি ছাপাইরা দিয়াছেন: ইহাতে ৪৭টা পদ বিক্লভ এবং খণ্ডিত অবস্থায় পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি হেঁয়ালীর ধরণে লেখা; বাহিরের অর্থ সরণ, কিন্তু ভিতরের আধ্যাত্মিক অর্থ বোঝা কঠিন। একটা পদের নমুনা নিম্নেদেওয়া হইল— ইহার ভাষার বানান একটু-আধটু বদলানো হইরাছে:—

কাহে রে ঘেনি মেলি আছোঁ হোঁ কীস।
বৈঢ়িল হাক পড়ই চৌদাস ॥১॥
অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরা।
খণহি ন ছাড়ই ভুস্কু অহেরা ॥২॥
হিণ ন ছুর ই হরিণা পিরই ন পানা।
হরিণা হরিণার নিজ্য ন জানা॥৩॥
হরিণা বোলই—এ হরিণা, শুণ তো।
এ বন ছাড়ি হোল ভাস্তো॥৪॥
ভুরংগন্তে হরিণার পুর ন দীসই।
ভুস্কু ভণই —মূচা হৈঅহি ন পইসই॥৫॥

অর্থ-ভরে, কাহাকে লইয়া (যেনি) ও কাহাকে ভাগে করিয়া (মেলি) আছে আমি কিনে? চৌদকে পরিনেষ্টিত হাক (অর্থাৎ শিকারীদের শব্দ) পড়ে (অর্থাৎ শোনা যায)। আপনার মাংসের জন্তই হরিণ [জগতের] বৈরী; শিকারী (অহেরী) [বৌজভরু] ভূহক এক কণও ছাড়ে না। হরিণ তুণ ছোয় না, পানী পিযে না; হরিনী বলে—'এই হরিণ, তুই শোন; এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত (পলায়িত) হও।' শীব যাইতে গাইতে (তুরং গতেও) হরিণের খুর দেখা যায় না। ভূহকু [শৌজভরু] ভণে—মডেব হিরার [এই পদের ভাৎপ্যা] পশেনা।

এইরপ কতকগুলি প্রহেলিকাময় কবিতা লইয়া প্রাচীনতম বঙ্গায় সাহিত্য। এইডিয় প্রাচীন যুগে বাঙ্গালা ভাষায় আর কি ছিল, তাহা লইয়া জন্ননা-কল্পনা চলিতে পারে মাত্র,—যতক্ষণ না এই যুগের অন্ত লেখা আবিষ্কৃত হইতেছে ততক্ষণ স্পষ্ট কিছু বলা সম্ভবপর নহে। তবে থ্ব সম্ভবতঃ এ যুগেও বৈষণ্ গীতি-কবিতা ছিল, এবং পরবর্তী কালের মঙ্গল-কাব্যের অম্বরূপ শিব, ছুর্গা, শ্রীক্লফ, মনসা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবতার মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্যন্ত হয় তো ছিল।

বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তি হুইতে খ্রীষ্টীয় ১২০০ পর্যন্ত হুইল বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের প্রথম বা আদি যুগ। তুর্কীদের বাঙ্গালা বিজয়ের কালে দেশের উপর দিয়া একটা ঝড বহিমা গিয়াছিল-১২০০ হইতে প্রায় দেডশত বংসর ধরিয়া বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য বা বিষ্ঠাচর্চার বিশেষ নিদর্শন পাওয়া যায় না। এই দেড্শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীযু মুদলমান তুর্কীদের হাতে বাঙ্গালার হিন্দু ও বৌদ্ধ ফ্রাস্কৃতি বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল; এটা একটা যুগাস্তরের 🗫 ल, दिन्धम सारासाती, काठाकाठी, नगत- ও सन्दिर-ध्वःस, অভিজাতবংশীয় ও পণ্ডিতদের উচ্ছেদ, প্রভৃতি অরাজকতা চলিয়াছিল: এরপ সময়ে বড দরের সাহিতা সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব। ক্রমে দেশে মুসলমান রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত হইল, শাস্তি ও স্বস্থি আবার ফিরিয়া আসিল। দেশের মধ্যে ধারে ধারে যেমন মুসলমান ধর্মের প্রদার ঘটতে লাগিল, তেমন হিলুদের মধ্যেও নিজেদের সংস্কৃতিকে দুঢ় করিবার জগু প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য, ইতিহাস, পুরাণ, ধর্মশান্ত্র প্রভৃতির আলোচনা আরম্ভ হইল : এবং দেশে হিন্দু রাজা ও জমিদারদের পৃষ্ঠপোষকতায় ও মিথিলা, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতগণের শিক্ষায় যেমন সংস্থৃতের চর্চার পুনরায় আরম্ভ হইল, তেমনি বাঙ্গালা ভাষার यश मिया माधादाला এইগুলির পুন:-প্রচারের প্রয়াস দেখা দিল: দেশের কবিরা প্রাচীন সাহিত্য অবলম্বন করিয়া বড বড কাব্য-গ্রন্থ এবং খণ্ড-কবিতা রচনা করিতে লাগিলেন। ইহাই হইতেছে

760

মুসলমান যুগে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠার মূল প্রেরণা।
শিক্ষিত হিন্দু অর্থাৎ উচ্চবর্ণের হিন্দু এই কাজে অগ্রণী হইলেন।
বাঙ্গালা সাহিত্য এক নবান যুগে প্রবেশ করিল। বাঙ্গালাদেশে যে সমস্ত তুকাঁ ও অন্ত বিদেশা মুসলমান বসবাস করিয়াছিল,
তাহারা বাঙ্গালাভাষা হইয়া পড়িল—তথনও পশ্চিমের উদু ভাষার
উদ্ভব হয় নাই—রাজকার্যে ফারসী এবং ধর্মকার্যে আরবী ব্যবহার
কারলেও ইহারা বাঙ্গালা বলিত ও বুঝিত, এবং অনেকের ঘরে
কেবল বাঙ্গালাই ব্যবহৃত হইত। এতছিয়, উচ্চবংশীয় হিন্দু
কোনও কোনও ক্ষেত্রে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিল, মধ্য ও নিম্ন
শ্রেণীর লোকেও কিছু পরিমাণে রাজার জাতির ধর্ম স্বাকার করিয়া
লইল; মুসলমান হওয়ার পরওমাত্ভাষা বাঙ্গালার প্রতি টান ধাকা
তাহাদের পক্ষে স্বাভাবিক-ই ছিল! এই সব কারণে, বাঙ্গালার
মুসলমান রাজাদের সভায় গ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতক হইতেই যে
দেশ-ভাষার প্রতি অন্ধরাগ এবং সহামুভূতি এবং দেশীয় সাহিত্যের
পৃষ্ঠপোষকতা থাকিবে, ইকাতে আশ্চর্যাবিত হইবার কিছু নাই।

বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসে যেরূপ য্গ-বিভাগ করিতে পারা যায় ( বাঙ্গালা ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রবন্ধ দ্রষ্টবা ), বাঙ্গালা সাহিত্যের সম্বন্ধেও সেইরূপ যুগ-বিভাগ প্রশন্ত। বাঙ্গালা সাহিত্যের যুগগুলি এই—

- ১। প্রাচীন বা মুদলমান-পূর্ব যুগ ১২০০ খ্রীষ্টান্দ পর্যস্ত।
- ২। তুকী-বিজয়ের মূগ--->২০০ হইতে ১৩০০ পর্যস্ত ,
- ৩। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্-চৈতন্ত যুগ—১৩০০ হইতে ১৫০০ পর্যস্ত ।
  - ৪। অস্ত্য মধ্য-যুগ-->৫০০ হইতে ১৮০০ পর্যস্ত।

- [ক] চৈতক্স-যুগ বা বৈষ্ণব-সাহিত্য-প্রধান যুগ—১৫••
  - [খ] অপ্তাদশ শতক ( নবাবী আমল )--->৮০০।
  - ৫। আধুনিক বা নবীন বা ইংরেজী যুগ-১৮০০ হইতে।

প্রথম হুই যুগের কথা অগ্রেই বলা হুইয়াছে। আদি মধ্য-যুগ বা প্রাক্-চৈততা যুগ—ইহার প্রথম এক শত বৎসরের খবর আমরা বিশেষ কিছু জানি না। খুব সম্ভব এই যুগে (এবং আংশিক ভাবে ইহার পূর্বের যুগে) বাঙ্গালা ভাষায় বেহুলা-লথিন্দর, লাউসেন, রাজা গোপীটাদ, এবং কালকেতু ব্যাধ ও ধনপতি-শ্রীমন্ত সদাগরের কথা লইয়া প্রথম কাব্য রচনা করা হইয়াছিল। সে সব কাব্য এখন নাই, তবে ভাহাদের আশ্য অবলম্বন করিয়া পরবর্তী "কালে বহু কবি বড় বড় 'মঙ্গল্-কাব্য' রচিয়া গিয়াছেন। সংস্কৃত সাহিত্য ও প্রাচীন হিন্দু সভাতার পুনরভাদয়ের ফলে, একদিকে রামায়ণ, মহাভারত ও পুরাণগুলির খাখ্যায়িকা লইয়া ৰাঙ্গালায় কাৰা রচনা মারও হত্ল--প্রাচীন ভারতের গৌরব্যয় ও পুণাময় স্থাতি এইরপে বাঙ্গালার জনসাণারণের মানদ-চক্ষের সমক্ষে ধরা হইল: অন্ত দিকে দেশের প্রাচীন ধর্ম-বিগ্রাহেব এবং পারিবারিক মাদর্শের কাহিনা লইয়া থাটা বাজালা পুরাণকণা— বেছলা, ফুররা, গুলনার কণা, লাউদেনের কণা, গোপীচাঁদের কণা-এইগুলিকে লইয়া বড় দরের সাহিত্য-সৃষ্টির চেঠা হইল।

কৰি জয়দেব তুকীদের আগমনের পূর্বেই রাধাক্কণ্টলা-বিষয়ে পদ রচনা করিয়া, একটা স্থলর সংস্কৃত কাব্য-মধ্যে এই পদ-সমূহ গ্রন্থিত করিয়া 'গীতগোবিন্দ কাব্য' রচনা করিয়াছিলেন। জয়দেব কবির পদ-রচনার ধারা বালালা ভাষায় প্রবর্তন করিয়াছিলেন 'বড়ু চণ্ডীদাস'—গাঁহাকে বাঙ্গালার পুরাতন যুগের অভতম শ্রেষ্ঠ কবি বলা যাইতে পারে। বড়ু চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে বথাবথ কোনও সংবাদ জানা বায় না। বাঙ্গালা ভাষার বৈষ্ণব সাহিত্যে 'চণ্ডীদাস' নামক কবির সম্বন্ধে নানা গল প্রচলিত আছে বটে, কিন্তু দে-পব গল্লের ঐতিহাসিক মূল্য বড় বেশী নাই। এইটুকু অনুমান হয় যে, বাঙ্গালা দেশে বিভিন্ন কালে একাধিক চণ্ডাদাস বিশ্বমান ছিলেন ৷ ছুইজন (এবং খুব সম্ভব তিনজন ) চণ্ডাদাস-নামা পদ-রচ্মিতা ছিলেন ৷ ইহাদের মধ্যে আদি বা প্রাচীনতম যিনি. তিনি 'বড়ু' এই উপনামে খ্যাত; ইনি বাসলা-দেবীর সেবক ছিলেন, এবং ইহার আর একটা নাম ছিল 'অনন্তু', ও উপাধি ছিল 'বড়ু'; এই প্রথম চণ্ডীদাসের, বা 'বড়ু' চণ্ডীদামের-ই পদ চৈত্তপ্তদেব শুনিতেন,—ইনি নিশ্চয়ই চৈতন্তদেবের পূর্বেকার ব্যক্তি ; এবং সম্ভবতঃ খ্রীষ্টায় ১৪০০ সালের পূর্বেও তিনি জাবিত ছিলেন ৷ 'বড়ু' চণ্ডাদাস পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী ছিলেন। বীরভূম জেলার অন্তর্গত নাল্লর (নাজ্ব, বা নানোর ) গাম, এবং বাকুড়া কেলার অন্তর্গত ছাতনা গ্রাম, এই উভয় স্তলে 'চণ্ডীদাস' কবির বাস ছিল, এইরূপ জনশ্রুতি বিভ্যমান; উভয় গ্রামেই প্রবাদ প্রচলিত যে স্থানীয় গ্রাম-দেবী (নালুরের বিশালাক্ষী বা বাঞ্লী, এবং ছাতনার বাঞ্লী) চণ্ডীদাদের উপাশু ছিলেন। আদি বা 'বড়ু' চণ্ডীদাস নার রে বাস করিতেন, অথবা ছাতনায়, তাহা নির্ণয় করা অসাধা বা ছঃসাধ্য; ছইটীই প্রাচীন স্থান। তবে সমুমান হয় যে পরবর্তী যুগে আদি বা 'বডু' চণ্ডীদাসের নাম-ষশ ও লোক-প্রিয়তা এত বিস্তত হয় যে, অন্ত লোকের লেখা বিস্তর পদ তাঁহার নামে

চলিতে থাকে। 'বডু' ভিন্ন, 'দ্বিদ্ধ' চণ্ডীদাস নামে সম্ভবভ: আর একজন পদ-কর্তা ছিলেন, তবে ইহার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না। এভদ্তির 'দীন' চণ্ডীদাস নামে পরবর্তী এক কবি বহুশত পদময় একিফলীলা-বিষয়ক এক বিবাট কাবা রচনা করেন। এই 'দীন' চণ্ডাদাস-সম্বন্ধে আমরা অপেক্ষাকৃত নি:সংশায়; ইনি চৈত্তন্তদেবেৰ বহু পরের লোক। 'দিক্ক' চণ্ডীদাস বলিয়া কোনও কবি থাকিলে, তিনি নিশ্চয়ই চৈত্ঞাদেবের পরবর্তী: ভবে ইহা সম্ভব যে সাধারণ কার্তনিয়া ও অন্ত কবির হাতে বড়ু-চণ্ডাদাসের পদের ভাবের সহিত চৈত্রভাদেবের চরিত্রের আদর্শ মিলাইয়া যে স্থলর কবিতা-রাশি দৃষ্ট হইয়াছিল, সেগুলি না বছু-চণ্ডাদাসেব, না উপবে উল্লিখিত দান-চণ্ডাদাসের—সেগুলি 'চণ্ডাদাস'-নামে প্রচলিত বড়ু ও দান চণ্ডাদাশের সন্মিলিত পদাবলীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছে, চণ্ডাদাস নামের সহিত জচ্ছেত্র ভাবে ছডিত হইয়া গিয়াছে। ১০০০-এর অধিক পদ এখন 'চণ্ডীদাস'-এর নামে প্রচলিত। এগুলির মধ্যে কোনগুলি কোন চণ্ডাদাসের রহনা, এবং যে আকাবে চণ্ডাদাসের ভণিতা-যুক্ত এই পদগুলি পাইতেছি তাহাদের মধ্যে কভটুকুই বা ( ব্ছু, ৰিজ বা দানের) মূল রচনা রক্ষিত আছে, এ-সব কথা নির্ণয়ের চেষ্টা হইতেছে! অধিকাংশ পদ পরবর্তী পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে; লেখক ও গায়কের মুখে মূল রচনার ভাষা বদলাইয়াছে। তই বা তিন চণ্ডাদাস ( বছু, ও দীন, এবং সম্ভবত: বিজ ) এবং অন্ত কবির লেখা মিলিয়া এক 'চণ্ডীদাস' এখন আমাদের সমক্ষে বিশ্বমান। ভাবে ও ভাষায় অনৈক্যযুক্ত এই পদ-সমষ্টি বিশ্লেষ করিয়া সাজানো এক কঠিন ব্যাপার। সৌভাগাক্রমে বডু-চণ্ডীদাসের দেখা

একখানি কাব্য ('শ্ৰীক্লফকীর্তন') পাওয়া গিয়াছে, ইহার পুঁথিখানি খুবই প্রাচীন, বিশেষজ্ঞগণের মতে এীষ্টায় ১৪৫০ হইতে ১৫২ - র মধ্যে পুঁথিখানি অমুলিখিত হইয়াছিল। এই পুঁপির ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়া মনে হয়, ইহাতে বড়-চণ্ডীদাসের খাঁটী রচনা অনেকটা অবিক্লভ-রূপে পাওয়া যাইতেছে। প্রচলিত **ठ** छोनाम-প्रनादनोट याश गिलिट इ. जाश्र अधिकाः भट्टे वयु-চ'গ্রীদাদের নহে: শ্রীক্ষকীর্তনের ভাষার ও ভাবের সঙ্গে মিলাইরা দেখিয়া বিচার করিলে মনে হয় যে, 'চণ্ডাদাস'-এর নামে প্রচলিত ১০০০-এর অধিক পদের মধ্যে ২০/২৫টার বেশা বড়ু-চণ্ডীদাসের নহে: ইহার অধিকাংশই 'দীন'-চ'ণ্ডীদাদের রচিত পদময় কাবা হইতে গুহীত। কতকগুলি অতি স্থন্দৰ পদে চণ্ডাদাসের ভণিতা পাই, কিন্তু সেগুলি 'বড়ু' ও 'দীন' ভিন্ন খন্ত কাহারও লেখা। আবার, সহজিয়া সম্প্রদায়ের কবিদের রচিত সহজিয়া মতের বহু পদ 'চণ্ডাদাপ'-রচিত পদসংগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। 'চণ্ডাদাম', এই নামের আড়ালে যে কয় জন শ্রেষ্ঠ ও সাধারণ কবি বিভয়ান, তাঁহাদের পদের যথাযথ আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের এক জটিল্ভম বিষয়।

রাধারুক্তের প্রেম অবলবন করিয়া বড়ু-চণ্ডীদাস-প্রমুখ বাঙ্গালার পদরচ্মিত্রণ, একাধারে গভার ভগবদমূভূতি এবং প্রেমিক হাদয়ের সঙ্গে পরিচয়, উভয়ই সার্থকভাবে দর্শাইয়াছেন। বাঙ্গালার তথা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং প্রেমের সাহিত্যে রাধারুফ্-বিষয়ক এই পদাবলী একটা অমূল্য বস্তু।

বদ্র-চণ্ডাদাদের কিছু পরে কৃত্তিবাদ ওঝার উত্তব। রামায়ণের গল্প বাক্সালায় বাঁহারা লিথিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ইনি একজন প্রথম ও প্রধান কবি। কিন্তু ইহার জন্মের সন তারিধ লইয়া নিশ্চয়তা নাই। তবে ইহার জন্ম খ্রীষ্টায় ১৩৯৯ সালে হইয়াছিল, এইরপ অভিমত প্রবাশিত ও সূহীত হইয়াছে। খুব সন্তব, সমগ্র বঙ্গদেশের স্বাধীন হিন্দু রাজা বারেক্স-ব্রাহ্মণ-বংশীয় কংশ বা দমুজমর্দনদেবের সভায় ইনি খ্রীষ্টায় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে বাঙ্গালা রামায়ণ লিথিয়াছিলেন। এই রামায়ণের প্রাচীনতম পুঁথি কিন্তু ১৫৮০ ও ১৬০২ খ্রীষ্টাকেল। ইহার রচিত বাঙ্গালা রামায়ণ জয়রোপাল তর্কালয়ার-প্রমুখ পণ্ডিতদের হাতে 'সংশোধিত' ও বিশেবভাবে পরিবতিত আকাবে শ্রীরামপুরের পাদরিদের দ্বারায় ১৮০৪ খ্রীষ্টাক্ষে প্রথম মুদ্রিত হইয়াছিল; এই মুদ্রণের ফলে ক্রিরাম হইয়াছে, ইতা স্বীকার কবিতে হয়

চৈত্রলেবের পূর্বে বা তাঁচার বাল্যকালে থার যে সমস্ত কবি ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বরিশাল-গৈলা-ফুল্ল-নিগ্রাম-নিবাসী বিজয় গুপু মনসাদেবর মাহাত্মা-প্রচারার্থ বেজলা-লিথিলরের গল অবলম্বনে পিল্লা-পুরাম্ব লেখেন; এবং শ্রীমন্থাগবতে বণিত শ্রীক্তর্নলা লইয়া বর্ণমান-কুলীনগ্রাম-নিবাসী মালাধর বহু (উপনাম গুণরাজ গাঁ) শ্রিক্ত্যুবিজয়' নামে স্থানর একগানি কাব্য লেখেন (১০৯৫-১৪০২ শ্রকাক = ১৪৭০-১৪০০ খ্রীষ্টাক্ত)। ইহারা প্রকাশ শতকের শেষ পালে জাবিত ছিলেন। বাজালার স্বাধান মুসলমান রাজা স্থান্তান হোসেন শাহ (ইহার রাজ্যকাল গ্রীষ্টাই ১৪৯০—১৫১৯) বাঙ্গাল, সাহিত্যের একজন বিশেষ উৎসাহদাতা ছিলেন। ইহার ও ইহার পুত্র রাজা নসরত থার অধ্যানে চট্টগ্রামের শাসনক্তা প্রাচাল থাঁও ছুটা থাঁ বাস্থানায় মহাভারতের অন্থবাদ করান।

চৈড্সদেবের পূর্বের এই যুগের বাঙ্গালা সাহিত্য, সংস্কৃত ভাষায় লিখিত প্রাচীন হিন্দু যুগের ইতিহাস-পুরাণের প্রচার, প্রাচীন वाक्रामात धर्म ७ वीत्रशाया अवः म्वत्रवीत माशाया-कीर्वन, ७ রাধাক্তকের প্রেমকে অবলম্বন করিয়া গভীর ভাবের আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা,—এইগুলি লইয়া ব্যাপত ছিল। এই সময়ে পূর্ব-ভারতে মিথিলা-প্রদেশ ছিল সংস্কৃত-চর্চার প্রধান কেব্র। কাণী, দক্ষিণ-বিহার ও বাঙ্গালাদেশ যখন তৃকীদের অধীন, তথন মিথিলা স্বাধীন ছিল, মিথিলায় হিন্দু রাজাদের আশ্রয়ে পণ্ডিতের। নিক্ষেগে সংস্কৃতের চর্চা করিতেন। বাঙ্গালীর ছেলেরা সংস্কৃতে উচ্চশিক্ষা লাভ করিবার জন্ম, বিশেষ করিয়া স্থায় ও স্মৃতি পুডিবার জন্ম, মিথিলায় ঘাইত। মিথিলার দেশভাষার নাম মৈথিলী ; ইহা বাঙ্গালার মত-ই মাগধী-প্রাক্ত হইতে উৎপন্ন, এবং অনেক বিষয়ে মৈথিলী বাঙ্গালার সহিত মিলে: মৈথিল পণ্ডিতেরা মাতৃভাষার খাদর করিতেন; জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর- ( খ্রীঃ ১৩২৫ ) প্রামুখ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতেরা মৈথিলা ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। মিথিলার কবিরা নানা বিষয়ে গান বাঁধিতেন। ফিথিলার এক এেই পণ্ডিত ও কবি ছিলেন বিত্যাপতি ঠাকুর ( আফুমানিক ১৯৫০ হইতে ১৪৫০-এর মধ্যে ইহার জাবৎকাল) ৷ বিস্থাপতি অতি উচ্চদরের কবি ছিলেন; তাহার ভাব যেমন মাজিত ও স্থলর, ভাষাও ছিল তেমনি মধুর। বাঙ্গালীর ছেলেরা মিধিলায় গিয়া সংস্কৃত তো পড়িত-ই, মৈথিলীতে রচিত গানও তাহারা শিখিত: এই সব গান ভাহাদের ঘারা বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়, বাঙ্গালীদের মধ্যে বিভাপতির পদের খুব নাম ও আদর হয়। কিন্তু বাঙ্গালীর মুখে পদগুলির মৈথিলী ভাষা বিশুদ্ধ রহিল না, ভাষাটী ভাঙ্গিয়া

কোণাও বাঙ্গালার মতন হইয়া গেল, কোণাও নূতন মৃতি ধরিয়া বসিল; আবার কোধাও বা পশ্চিমের (মথুরা-অঞ্লের) হিন্দারও রূপ ইহাতে ছুই এক জায়গায় আগিয়া গেল। এইরূপে বিভাপতির মূল মৈথিলা, বাঙ্গালাদেশে এক নূতন মিশ্র রূপ ধরিয়া বিসল, তাহা না-মৈথিলী না-বাঙ্গালা, এবং তাহাতে পশ্চিমা হিন্দার এবং পশ্চিমা অপত্রংশেরও ছিটাফোঁটা আছে: কিন্তু সকলেই তাহা ব্যাতি পারে, এবং লালিত্যে ও প্রতি-মাধর্ষে এই মিশ্র ভাষা অনুপম হইয়া দাডাইল। পরে এই ভাষার নাম-কর্ণ হইল 'ব্রজ্বলী'— মর্থাং যে বুলী বা ভাষায় শ্রীক্লের ব্রজনালা গাঁত হয়। বিভাপতির মূল মৈথিল পদের ব্রজবুলা রূপের ভাত্রকরণ করিয়া পরে বাঙ্গালা দেশের অত্য অত্য কবিরা পঞ্চদশ ও বোডশ শতক হইতে রাধারুক্ত সম্বন্ধে গাত রচনা করিতে লাগিলেন: এইরূপে এই কুথিম কবিতার ভাষা ব্রজ্বলাতে বাঙ্গালা মাহিত্যের ছায়ায় নূতন এবং মনোহর একটা বড় **মাহিত্য** দাঁডাইয়া গেল: এখনও অনেক বাঙ্গালা কবি এই ব্ৰজবুলাতে কৰিতা লিখিয়া থাকেন, স্বাং রবীক্রনাথত কতকগুলি অতি স্থলর গাতি-কবিতা ইহাতে লিখিয়াছেন ('ভারুসিংহ ঠাকুরের পদাবলা')। বাঙ্গালায় ব্ৰজবুলা ভাষার উদ্ভব চৈত্ত দেবের জন্মের পূর্বেই হইয়াছিল; আনমে আমরা পঞ্চন শতকের মধ্যেই ব্রজ্বলী ক্বিতা পাই, উড়িয়ায় চৈত্তাদেবের জাবনকালেই পাই।

ব্ৰজ্বুলীতে বিক্বত বিদ্যাপতির পদগুলি বাঙ্গালায় এত লোক-প্রিয় হইয়াছিল যে, বিজ্ঞাপতি যে আসলে বাঙ্গালার কবি নহেন, মিলিলার কবি, বাঙ্গালা ক্রমে তাহা ভূলিয়া গিয়াছিল। চণ্ডীদাসের নামের সঙ্গে বিজ্ঞাপতির নাম, আদি-যুগের বৈষ্ণ্য কবি বোধে এমনি ভাবে সন্মিলিত, যে একের নাম করিতে আর জনের নাম আপনিই আমিষা যায়।

মহা প্রভু প্রীচৈত তাদেব ১৪৮৫ খ্রীষ্টান্দে জন্মগ্রহণ করেন, ও ১৫৩০ খ্রীষ্টান্দে তাঁহার তিরোধান হয়। ইহার ব্যক্তিত বাঙ্গালীর আধ্যাত্মিক ও মানসিক জগতে এক অপূর্ব প্রেরণা আনিয়াছিল— বাঙ্গালীর ইভিহাসে ইনি অন্ততম সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষ। ইহার সম্বন্ধে কবি সভোক্তনাথ দত্ত যে বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর হিয়া-অমিয় মথিয়া নিমাই ধ'রেছে কায়া'—তাহা সার্থক উক্তি। চৈতভাদেব বঙ্গদেশে ভগবন্তজ্ঞির স্রোত বহাইয়া দেন, বহু প্রাচীন কদাচার ও কুসংস্কার তাঁহারই প্রভাবে অন্তহিত হইয়া যায়। যে নতন ভাব-ধারা তাঁহার ছাবন ও শিকা হইতে বঙ্গদেশে ও উৎকলে আসে. তাহার ফলে বাঙ্গালা সাহিত্যে ও উড়িয়া সাহিত্যে এক যুগান্তর আসিয়া উপস্থিত হয়। চৈত্রসদেবের শিষ্য ও ভক্তেরা তাঁহার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বঙ্গভাষায় নিজেদের প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন। বাঙ্গালার এক বিরাট বৈষ্ণব সাহিত্যের সৃষ্টি হইল। এই সাহিত্যের বিশেষ পরিচয় প্রদান করা এখানে সম্ভবপর হইবে না। বাঙ্গালী জাতিকে এই সাহিত্যের একটা প্রধান দান,—মহাপুরুষের চরিত্র। চৈতন্তদেবের ও তাঁহার পরিকরের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ সাধকের পবিত্র জাবন-চরিত লিখিত হইয়া বাজালা ভাষার উপযোগিতা এবং গৌরব বাড়াইয়া দিল। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রধান প্রধান পুস্তক এইগুলি:--[১] গোবিন্দদাস-ক্লত 'কডচা'.—গোবিন্দদাস কর্মকার চৈতগুদেবের ভত্যরূপে তাঁহার সঙ্গে ভারতবর্ধ ভ্রমণ করিয়া আসেন, এই বইয়ে তাঁহার ভ্রমণ-কাহিনী ও চৈত্তপ্রদেব-সম্বন্ধে নানা কথা স্থলর

সরল ভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন ( এই পুস্তকের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিন্তু বিশেষ মতভেদ আছে): [২] বুলাবনদাস-কুত 'চৈত্ত্য-ভাগবত' (১৫৭৩ খ্রীষ্টাব্দ)—ইহাতে সহজ ভাষায় চৈতগ্রদেবের জীবনের ঘটনাবলীর বর্ণনা আছে। এই গ্রন্থে সমগ্র হৈত্ত্য-জীবনী পাওয়া যায় না, এবং হৈত্ত্যদেবের জীবনে নানা অলৌকিক ব্যাপারের কথা ইহাতে আছে; [৩] লোচনদাস-(১৫২৩-১৫৮০) রুত 'চৈ ত্রভ্য-মঙ্গল'—ইহাতে চৈত্তভাদেবকে দেবতা-ভাবে দেখা হইয়াছে, ভাষার মাধুর্যে এই জাবন-চরিত অতি স্থন্দর; [৪] ক্ষালাস কবিরাজ-ক্বত 'চৈত্রভ-চরিতাযুত' (१১৫৮১ খ্রীষ্টাক্দ) —এই বই বঙ্গভাষার এক অপূর্ব বস্তু—একাধারে জীবন-চরিত এবং চরিত্র-চিত্রণ, অপার্থিব ভক্তি এবং দার্শনিক তত্ত্বের বিচারের সমাবেশ ইহাতে বিভ্যান: [৫] জয়ানল-ক্লুত 'চৈত্ত-মঙ্গণ' ( ব্যেড়ণ শতকের মধ্যভাগে ? )— অতি সরল ও মনোরম ভাবে লেখা এই জীবন-চরিতথানি হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়: [৬] নিত্যানন্দ-ক্লত 'প্রেমবিলাস' (১৬০০ গ্রীষ্টান্দ ); [৭] বছনন্দনদাস-কত 'কর্ণানন্দ' (গ্রীষ্টান্দ ১৬০৮ ); [৮] ঈশান নাগর-কৃত 'অহৈতপ্রকাশ' (১৫৬৪ খ্রীষ্টাক); [৯] নরহুরি **চক্রব**র্তার কৃত 'ভ**ক্তি**রত্বাক্ব'—ইহাতে চৈত্তলদেবের সমসাম্য্রিক বৈক্ষব ভক্তগণের জীবনের নানা ঘটনা, এবং নানা বৈঞ্চৰ মতবাদ বিবৃত হইৱাছে। সলেটকিক ব্যাপাৱে পূৰ্ণ হইলেও, এই জাবন-চরিতগুলি দারা মহাপুরুবদিগের প্রতি শ্রদ্ধা দেখাইবার একটা উপযোগী উপায় বাঙ্গালী জাতির মধ্যে প্রতিষ্ঠিত इयः किन्छ इः श्वत विषय, देवस्व अस्थानायत वाहित वाक्राली এ ভাবে দেশের মহাপুরুষদের সমাদর করিতে শিখিল না

প্রায় শত বর্ষ পূর্বে দেওয়ান মাফুলা মণ্ডল নামে একজন মুসলমান কবি, হেষ্টিংদের দেওয়ান কান্তবাবুর নামে 'কান্ত-নামা' বলিয়া একথানি চরিত্র-মূলক কাব্য লেখেন (১২৫০ সাল); তদ্ধপ পুস্তক বাঙ্গালায় আর বিশেষ মিলে না।

বিল্পাপতি ও চণ্ডীদাসের অমুকরণে বহু কবি বাঙ্গালা ভাষায় ও ব্রজবলীতে বাধাক্সক-বিষয়ক ও চৈত্রগুদেব-বিষয়ক পদ রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীক্রফের বন্দাবনলালা তখন নবীন বৈঞ্চব দর্শন ও মতবাদের প্রভাবে পড়িয়া একটা বিশেষ সামঞ্জসময় ব্যাপার-রূপে ক্রিত হইতেছে, এবং হৈত্তদেবের জীবনী ও শ্রীক্লফের বুন্দাবনলালার মধ্যে ভক্তগণ একটা স্থন্ন আধ্যায়িক মিল দেখিতে পাইতেছেন। ছই শতের অধিক কবি পদ বচনা কবিয়া বাদালা ভাষার গাঁতি-সাহিত্যকে নহাহ র্ছমণ্ডিত করিয়া দেন! ইহাদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর কবি অনেক ছিলেন, তবে স্বশ্রেষ্ট কটতেছেন [১] গোবিন্দলাস কবিরাজ (१ ১৫৩৬-১৬১২), ইনি ব্ৰহ্বলাতে অভুলনীয় মাধুৰ্বমৰ ভাষাৰ প্ৰয়োগ কৰিয়া গিয়াছেন, ইনি বিভাপাতর ভাষা ও ভাবের অনুসরণ কবিয়াছেন; [২] জ্ঞানলাগ (জন্ম আরুমানিক ১৫৩০ খ্রীষ্টান্দ), ইনি বড়-চণ্ডাদানের ভাব শিষ্য ছিলেন: [৩] কবিরঞ্জন বিভাপতি, বা ছোট বিজাপতি: [৪] রায়শেখর: [৫] বলরাম দাস: [৬] ন্নোত্তম লাস—ইহার রচিত ভগবদ্-বিষয়ক কতকগুলি প্রার্থনা-গীতি বাঙ্গালা ভাষায় অতি স্থন্দর বস্ত। এই পদকর্গণ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের লোক।

প্রথম যুগে রচনা, পরবতী যুগে আলোচনা:--সগুদশ ও অষ্ট্রাদশ শতকে, আদি ( অর্থাৎ প্রাক্-চৈত্রত্য ) যুগের ও পরবর্তী

যুগের (অর্থাৎ ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের) পদকর্ত গণের পদ একত্র করিয়া কতকগুলি সংগ্রহ-পুস্তক গঠিত হয়। এইরূপ সংগ্রহ-গ্রন্থের মধ্যে বর্ধমান-শ্রীথণ্ড-নিবাসী রামগোপাল দাস-কৃত 'শ্রীশ্রীরাধাক্তম্ব-রসকল্লবল্লা ও রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর দাস-কৃত 'রসমঞ্জরী' ( সপ্তদশ শতকের দিতীয়ার্ধ ), বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর কৃত 'ক্ষণদা-গীতচিস্তামণি' ( অষ্টাদশ শতকের প্রারম্ভ ), দীনবন্ধ দাসের 'সঙ্কীর্তনামূত' ও গৌরস্কুন্দর দাসের 'কীর্তনানন্দ' ( অষ্টাদশ শৃতকের প্রথম পাদ), রাধামোহন ঠাকুর-ক্বত 'পদামৃত সমুদ্র' ( সংস্কৃত টাকাসহ বাঙ্গালা ও ব্ৰন্ধবুলী পদ, আনুমানিক এটান্দ ১৭২৫), এবং বৈষ্ণবদাস- ( অথবা গোকুল কুফানন্দ সেন ) স্কলিত 'পদকল্ল-তরু' ( অষ্টাদশ শতকের দিতীয়ার্ণ, আরুমানিক এটিয় ১৭৭০ )---এগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এগুলি অপেক্ষা প্রাচীনতর ও আধুনিকতর অন্ত নানা প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত সংগ্রহ-পুত্রক আছে। 'পদকলতক' গ্রন্থখানি এই সমস্ত প্রাচান পদ-সংগ্রহ-গ্রহ-মধ্যে স্বাপেক্ষা বিরাট, ইহাতে বৈষ্ণব র্ণশাস্ত্রের বিচার- ও নির্দেশ-অনুসারে সজ্জিত ৩১০১টা পদ আছে: এক হিসাবে এই বইকে 'গৌডায় বৈফব পদ-সক্তের ঋগেদ' বলা যাইতে পারে। এই সব সংগ্রহ-পুস্তকের সাহায্যে, বাঙ্গালা, ব্রজবুলা ও সংস্কৃতে র্চিত বৈষ্ণৰ 'মহাজন-পদাবলী' রক্ষিত হইয়া আসিয়াছে।

সাহিত্যের অভান্ত ধারা অব্যাহতভাবে চলিয়াছিল। বৈক্ষৰ
যুগে সংস্কৃতের প্রভাব বিশেষ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় আসিতে
থাকে। বৃন্দাবনের গোস্বামিগণের হাতে একটা বিরাট্ গৌড়ীয়
বৈঞ্চব সংস্কৃত সাহিত্য গড়িয়া উঠে—এই গোস্বামিগণের মধ্যে
সনাতন গোস্বামী, তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রূপ গোস্বামী এবং রূপ ও

সনাতনের প্রাতা অন্থপমের পূজ জীব গোস্বামী, তথা গোপাল
ভট্ট (ইহারা যোড়শ শতকের ব্যক্তি), এবং বলদেব বিছাভ্ষণ ও
বিশ্বনাথ চক্রবর্তা (অষ্টাদশ শতক)—ইহারা বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রকৃত পক্ষে ইহারাই গোড়ীয় বৈশ্বর মতবাদ গড়িয়া
ভূলেন। বাঙ্গালী বৈশুবদের একটা প্রধান কেন্দ্র ছিল বুন্দাবন,
সেই প্রতে হিন্দীর প্রভাবও বাঙ্গালা বৈশ্বর সাহিত্যে কিছু কিছু
আসে। সপ্তদশ শতকে ছইখানি প্রসিদ্ধ হিন্দী বইয়ের বাঙ্গালা
অন্থবাদ হয়—কৃশুদাস বাবাজী-কৃত নাভাজীদাসের 'ভক্তমাল'এন্থের অন্থবাদ, এবং পুরাতন বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি, চট্টগ্রাম অঞ্চলের আলাওল-কৃত পূর্বী-হিন্দাতে রচিত মালিক মোহম্মদ
জয়সার 'পত্মাবং' বা পদ্মাবতী-কাব্যের অন্থবাদ। 'পত্নাবং' একখানি অতি কঠিন কাব্য; আলাওল-কৃত ইহার বাঙ্গালা অন্থবাদটী
অতি স্থন্দর। কতকগুলি মুসলমান উপাখ্যানও বাঙ্গালা ভাষার
ভাঁহার বারা অন্দিত হয় (সপ্তদশ শতক)। বাঙ্গালা ভাষার
উপর আলাওলের অন্থসাধারণ অধিকার ছিল।

ধর্ম-ঠাকুরের দেবক লাউদেন প্রাচীন বাঙ্গালার একজন লোকপ্রিয় বীর ছিলেন। 'ধর্মাঙ্গল' কাব্যে তাঁহার উপাখ্যান ও কীতিকলাপ বর্ণিত আছে। অধুনাতন বর্ণমান জেলার অন্তঃপাতী ঢেকুরগড়েব ইছাই ঘোষ গোড়ের রাজা ধর্মপালের বিক্লজ্বে যুদ্ধঘোষণা
করে। ধর্মপালের সেনাপতি কর্ণসেনের ছয় পুত্র ইছাই ঘোষের
সভিত যুদ্ধে প্রাণ দেয়। পরে গোড়ের রাজার খ্যালিকা রঞ্জাবতীর
সহিত কর্ণসেনের বিবাহ হয়,—লাউদেন তাঁহাদের সন্তান। ব ছ
কচ্ছুসাধন করিয়া ধর্ম-ঠাকুরের বরে রঞ্জাবতী লাউদেনকে পুত্ররণে
প্রাপ্ত হন। লাউসেনের বাল্য ও যৌবন, তাঁহার মাতুল ধর্ম-পাল-

রাজার পাত্র মাত্তা বা মহামদ কর্তৃক তাঁহার বিরুদ্ধে নানা বড়বন্ত্র, শেষে ইছাই ঘোষের সহিত যুদ্ধ ও ইছাই ঘোষের মৃত্যু; এবং নানা সংগ্রামে লাউসেনের জয় ও তাঁহার অন্ত নানা অলোকিক কীতি-এই সৰ কাহিনা, অবলম্বন করিয়া রচিত প্রাচীন বাঙ্গালার (বিশেষতঃ রাচের অর্থাৎ পশ্চিম বঙ্গের) লোকে অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে ভনিত। বৌদ্ধ ধর্ম-ঠাকুরের মাহান্ম্যের সহিত এই সব কাহিনা জড়িত। এই উপাখ্যান-মণ্ডলা লইয়া অনেক কবি বাঙ্গালায় 'ধর্ম-মঙ্গল' কাব্য লিখিয়া যান। তন্মধ্যে মাণিক গাঙ্গুলার 'ধর্ম-মঙ্গল' একথানি লক্ষণীয় পুস্তক, সম্পূর্ণ রূপে এইটা পাওয়া গিয়াছে, ইহার রচনা-কাল খ্রীষ্টায় অন্তাদশ শতকের প্রথমেই। অষ্ট্রাদশ শতকের প্রারম্ভে রচিত ঘনরামের 'ধর্ম-মঙ্গল'ও এই উপাখ্যান-বিষয়ক একথানি স্থপ্রসিদ্ধ পৃস্তক !---চণ্ড:দেবার মাহাত্ম্য-বর্ণনা-প্রসঙ্গে কালকেতু ব্যাধ এবং ধনপতি সদাগর ও তৎপুত্র শ্রীমস্ত সদাগরের উপাখ্যান লইয়া, যোড়শ শতকের দিতায় ভাগে মাধবাচার্য এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী একথানি করিয়া 'চণ্ডা-মঙ্গল' কাব্য লেখেন। কবিকন্ধণের কাব্যখানি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা অতি উজ্জ্বল রত্ন। প্রাচীন বাঙ্গালার সমাজ ও রীতিনীতির অমূল্য চিত্র এই পুস্তকে খাছে। চরিত্র-চিত্রণেও কবিকঞ্চ সিদ্ধহন্ত ছিলেন। তাঁহার চণ্ডা-কাব্যের কালকেতু ও ফুররা, ধনপতি, লহনা ও খুলনা, হুর্বলা দাসা ও ভাঁডুদ্ত প্রভৃতি অতি সঞ্জীব চরিত্র। জনসাধারণের স্থথ-ছঃথ হাসি-কালা সত্য ও সুক্ষ দৃষ্টির সহিত এই বইয়ে বণিত আছে। কবিকঙ্কণ আমাদের যুগের মাত্রষ হইলে, বৃহ্বিমচন্দ্র, রবীক্রনাথ, প্রভাতচন্দ্র ও শরৎচক্রের মতন ঔপস্থাসিক হইতেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

সংস্কৃত হইতে অমুবাদের ধারা বৈষ্ণব লেখকদের হাতে অকুপ্ল ছিল। পুরাণ-কথা ভাষায় নৃতন করিয়া ভনাইবার রীতি কখনও লুপ্ত হয় নাই। যোড়শ শতান্দীর প্রথম ভাগে ভাগবভাচার্য রন্থনাথ 'কৃষ্ণপ্রেম-তরঙ্গিণী' নাম দিয়া ভাগবত-পুরাণের এক উৎকৃষ্ট অমুবাদ রচনা করেন। সপ্তদশ শতকের প্রথমেই কাশীরাম দাস বাঙ্গালায় মহাভারত-কাহিনী লেখেন। এই মহাভারতই এখন বাঙ্গালা দেশে সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলিত। বর্ণমান সিঞ্চি গ্রামবাসী কবি কাশারাম দেব একটা বিশিষ্ট কবিবংশে জন্মগ্রহণ করে। হহার জ্যেষ্ট ভ্রাতা রুফ্ডিক্সর 'খ্রীক্স্ণবিলাস' নামে কাব্য রচনা কবেন, এবং কনিষ্ঠ লাতা গদাধর 'জগরাধমকল' নামে জগরাথ-মাহাত্ম্য-বিষয়ক কাব্য প্রণয়ন করেন। কাশীরামের বহু-পূর্বে, যোড়শ শতকের প্রারম্ভে, বাঙ্গালার স্থলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খায়ের আদেশে চট্টল প্রান্তের অধিবাসী কবীক্র ও শ্রীকর নন্দী কর্ত্ত 'বিজয়-পাণ্ডব-কণা' নামে মহাভারতের একটা উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা অমুবাদ রচিত হইয়াছিল; এক সময়ে এই বই চট্টল ও কৃমিল্লা অঞ্চলে বিশেষ আদৃত ছিল।

চাঁদ-সদাগর ও বেছলা-লখিন্দরের উপাখাান এবং মনসাদেবীর মাহাত্মা অবলম্বন করিয়া ষোড়শ শতকে ময়মনসিংহের কবি নারায়ণদেব এবং দিজ বংশীদাস একথানি করিয়া 'পদাপুরাণ' লেখেন, এবং সপ্তদশ শতকে কেতকাদাস-ক্ষেমানন্দ 'মনসার ভাসান' কাব্য বচনা করেন।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বাঙ্গালার বৌদ্ধ আচার্যদের কথা লইয়া, এবং রাজা গোবিন্দচক্র বা গোপীটালের উপাখ্যান লইয়া ভবানাদাসের 'মধনামতীর গান', তুর্লভ মল্লিক-কৃত 'গোবিন্দচক্র- গীত'-প্রমুখ কতকগুলি কাব্য রচিত হয়। রাজা মাণিকটাদের প্র গোপীটাদ অন্তাদশ বংসর বয়সে সন্ন্যাসী হইয়া রাজ্যপাট ত্যাগ করিয়া না গেলে অকালে মৃত্যুম্থে পতিত হইবেন, ইহা গোপীটাদের মাতা ময়নামতী যোগবলে জানিতে পারিয়া, অনিজ্বক প্রকে তৎপত্নীবয় অহনা ও পহনার প্রবল আপত্তি সত্তেও সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। সন্ন্যাসী অবস্থায় গুরুর সহিত গোপীটাদের ভ্রমণ, ও পরে সক্ষটকাল উত্তীর্ণ হইলে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিয়া মাতা ও পত্নীদ্বরের সহিত মিলন—ইহাই হইল এই আখ্যানের মূল বিষয়-বস্তু।

বৌদ্ধ-অমুষ্ঠান-বিষয়ক 'রামাই পণ্ডিতের শৃশু-পুরাণ' ও 'ধর্মপূজা-পদ্ধতি' পৃস্তকদ্ব কোনও ধর্মঠাকুরের পুরোহিতের সংগ্রহ গ্রন্থ, থুব সম্ভব অষ্টাদশ শতকের লেখা। কেহ কেহ এই 'শৃশু-পুরাণ'-থানিকে অত্যন্ত প্রাচীন মনে করিতেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই বই বিশেষ প্রাচীন নহে।

নানা দিক্ দিয়া বোড়শ ও সপ্তদশ শতক প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ফল-প্রস্থ ইইয়াছিল। বোড়শ শতকের শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ শতকের প্রথম পাদ পর্যস্থ বাঙ্গালাদেশ দিল্লার মোগল বাদশাহদের অধীনে স্থশাসনে ছিল। মোগল আমলে রাজ্যের মধ্যে শাস্তি এবং শৃষ্থলা, ও প্রজার স্থ-সমৃদ্ধি, বাঙ্গালার সাহিত্যিক উন্নতির একটা কারণ বলিয়া মনে হয়।

বোড়শ ও সপ্তদশ শতকে বালালার লোক-সাহিত্যের এক অভিনব প্রকাশ হয় পূর্বক্সের গাধায়—ময়মনসিংহ হইতে প্রীযুক্ত চক্রকুমার দে কর্তৃক সংগৃহীত ও রায়-বাহাত্তর ডাক্তার প্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক প্রকাশিত, অপূর্ব সৌনর্বের ও সারল্যের খনি এই গীতিকাহিনীগুলি—এগুলি বাঙ্গালা ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-রত্ন। ময়মনসিংহ ভিন্ন বাঙ্গালার অন্ত জেলার কতক-গুলি স্থানর স্থানর গাধা দীনেশবাবুর চেষ্ঠান্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হইয়াছে—এগুলির বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশেষ গৌরব-রৃদ্ধি হইয়াছে। ময়মনসিংহ-জেলায় প্রাপ্ত গাথাগুলির সঙ্গে, নোয়াথালী-জেলায় প্রচলিত 'চৌধুরার লড়াই' শীর্ষক গাথাটী বিশেষ ভাবে উল্লেখের যোগা।

অষ্টাদশ শতক বাঙ্গালাদেশের পক্ষে নানা বিষয়ে পতনের যুগ। এই সময়ে দিল্লীর সম্রাটের ক্ষমভার ব্লাস ঘটে, সঙ্গে সঙ্গে কার্যতঃ স্বাধীন বাঙ্গালার নবাবদের প্রতিষ্ঠা হয়, ও এই নবাবদের অক্ষম শাসনে দেশের মধ্যে অশান্তি ও অরাজকতা বাড়িতে থাকে; পশ্চিম হইতে উড়িক্সা-বিজয়ী নাগপুরের 'ভোনসে' উপাধিধারী মারহাটা রাজার আক্রমণ, ও পশ্চিম বঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা' অর্থাৎ 'বর্গা' বা মারহাট্টী লুঠেরা সিপাহীর উৎপাত: বণিক ইংরেজের সহিত বাঙ্গালার নবাব সিরাজুদ্দৌলার বিবাদ, ও ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে সিরাজুদ্দৌলার পতন-এবং ইংরেজ অধিকারের স্ত্রপাত: নবাব মীর-কাসীমের স্বাধীনভাবে রাজ্য চালাইবার চেষ্টার ফলে ইংরেজের সহিত সংঘর্ষ ও তাঁছার পতন: ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দের (বাঙ্গালা সন ১১৭৬ সালের) ভীষণ ত্রভিক্ষ-এই ছভিক্ষ বাঙ্গালাদেশে 'ছিয়ান্তরের মন্বস্তর' নামে স্থপরিচিত: এবং ক্রমে ইংরেন্সদের হাতে সম্পূর্ণরূপে রাজশক্তির আপমন। এই সময়ে সাহিত্যে নৃতন ধারা দেখা যায় না-পুরাতনেরই অফুকরণ ও অবনমন দেখা যায়।

এই যুগে ৰড় কৰি বেশী হইতে পারে নাই। কেবল তিন-চারি জনের নাম করিতে পারা যায়—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন ( মৃত্যু ১৭৭৫), ভারতচক্র রায় কবিগুণাকর ( ৫১৭১২-১৭৬০), ও ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল (অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগ)। রামপ্রসাদ সেন তাঁহার সরল ভাষায় ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও ভক্তির সঙ্গে তাঁহার আরাধ্যা দেবীর কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার শাক্ত বা দেবী-বিষয়ক পদ বা গানগুলিই তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ভারতচক্র নবদীপের রাজা ক্লফচন্দ্রের আশ্রয়ে বাদ করিতেন। ভারতচন্দ্রের রচিত স্থবিখ্যাত 'মন্নদামঙ্গল কাবা' (১৭৫২ খ্রীষ্টান্দ) তিন খণ্ডে বিভক্ত-হর-গৌরীর লালা-বিষয়ক অংশ প্রথমে, ও তৎপরে 'বিছাম্রন্দর' নামে উপাখ্যান, এবং শেষে জাহাঙ্গীরের সেনাপতি-রূপে বঙ্গে আগত আত্বের-রাজ মানসিংহ ও যশোহরের রাজা প্রতাপাদিতাের যুদ্ধ এবং প্রতাপের মৃত্যু-বিবয়ক ঐতিহাসিক কাহিনী। এতদ্ভিন ভারতচন্দ্রের কতকগুলি কুদু ক্ষুদ্র কবিতাও আছে ৷ তিনি মাজিত শক্তির কবি, ভাষা-প্রয়োগে তিনি ছিলেন অসাধারণ রূপে পট়; তাহার কাবোর ছই-এক স্থলে সম্লালতা দোব পাকিলেও. বর্ণনার সরসভা এবং নিপুণ তুলিকায় চরিত্র-অঙ্গনের শক্তি হেতু, আমরা তাঁহাকে বাঙ্গালা ভাষাব শ্রেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অহাতম বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য ৷ লোকে এক সময়ে ভারতচন্দ্রকে আমাদের ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া মানিত: এবং তাঁহার রচিত ছত্র বা পয়ায় বাঙ্গালা ভাষায় প্রবাদের মত এত পাওয়া যায় যে, তদ্বারা সহজেই তাঁহার লোকপ্রিয়তা প্রমাণিত হয়। অষ্ট্রাদশ শভকের শেষ পাদে, কলিকাতার দক্ষিণস্থ ভূকৈলাণের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল কাশাবাস-কালে পদ্মপুরাণের অন্তর্গত কাশী-খণ্ডের একটী পদ্ময় অমুবাদ করেন। এই অমুবাদের অন্তর্ভুক্ত তাহার সমসাময়িক কাশার বর্ণনা বঙ্গসাহিত্যে একটা নৃতন বস্তু।

অষ্টাদশ শতকে লোকে হাল্কা গানে ও ছড়ায় প্রীতি লাভ করিত, ভাবের গান্তার্য অপেক্ষা শব্দের চাতুরীতেই মুগ্ন হইত। এই যুগে কবির গান, এবং কবির লড়াই (অর্থাং সভায় কবিতে কবিতে পত্যে কথা-কাটাকাটি) বিশেষরূপে প্রচলিত হয়; এবং সংস্কৃত পুরাণের উপাখ্যানগুলি তাহাদের মৌলিক গান্তার্য পরিহার করিয়া, সাতিশয় প্রাক্ত-জনোচিত ভাবে পাঁচালার পালায় গীত হইত। কবি দাশরথি রায় (বর্ণমান-কাটোয়ার সল্লিকটে জন্ম, ১৮০৪-১৮৫৭) এই ধরণের 'কবির গান' বা 'পাঁচালী' রচনায় বিশেষ ক্লতিত্ব দেখান; তাঁহার গানে ভাষার ঝক্ষার ও তৎসক্ষে সমাজ ও মানবচরিত্র সম্বন্ধে স্ক্ল জ্ঞানের স্থকর সমাবেশ পাওয়া হায়।

বাঙ্গালা গভ-সাহিত্যের পত্তন এই অষ্টাদ্শ শতকে। এ
বিষয়ে বিদেশী পোর্ত গীস ধর্মপ্রচারকেরা একটু পথ দেখাইনাছিলেন
বলিয়া মনে হয়। ১৭৪৩ খ্রীষ্টান্দে লিস্বন নগরে পোর্ত্ত গীস পাদ্রি
Manuel da Assumpça মামুএল-দা-আস্মুস্প্ সাওঁ-এর বাঙ্গালা
ব্যাকরণ ও বাঙ্গালা-পোর্ত্ত গীস শক্ষকোষ প্রকাশিত হয়। ঐ
বৎসরেই লিসবন্ হইতে Crepar Xaxtrer Orthbhed 'কুপার
শাস্ত্রের অর্থভেদ' নামে এক গভ্তময় বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয়,
ঐ পুস্তকে গুরু ও শিয়ের কথোপকথনছলে রোমান কাথলিক
ধর্ম-মত ও অমুষ্ঠানের বর্ণনা আছে। এই ছই বইয়ে রোমান
অক্ষরে পোর্ত্ত গীস উজ্ঞারণ-অমুষায়ী বানানে বাঙ্গালা অংশ লিখিত
হুইয়াছে—ভথনও বাঙ্গালা অক্ষর ছাপার হরফে উঠে নাই।

'ক্লপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর পূর্বে, খ্রীষ্টায় সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগে, পোর্ত্গীদ মিশনারিদের চেষ্টায় খ্রীষ্টান ধর্মে ধর্মাস্তরিত ভ্ষণার এক রাজকুমার খ্রীষ্টান ধর্ম-মত বিষয়ে একখানি বই লেখেন, এই বই এখন সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। রোমান অক্ষরে লেখা ইহার মূল পুস্তকখানি পোর্ত্গালে রক্ষিত আছে। ইহার ভাষা তেমন মার্জিত নহে। 'ক্লপার শাস্ত্রের অর্থভেদ'-এর গত মন্দ নহে। বাঙ্গালা গত্যের বিকাশে পোর্ত্গীদ ও ইংরেজ মিশনারিদের কিছু যে হাত ছিল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

অষ্টাদশ শতকের শেব পাদে ইংরেজদের চেষ্টায় বাঙ্গালা ভাষার মুদ্রণের ব্যবস্থা হইল। ১৭৭৮ সালে হুগলী হইতে Nathaniel Brassey Halhed নাথানিয়েল্ ব্রাসি হাল্ছেড্-এর ব্যাকরণ মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়; এবং এক দিকে উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে শ্রীরামপুরের মিশনারিয়া যেমন বাঙ্গালা বই ছাপাইতে আরম্ভ করিলেন, সেই সময়ে অন্ত দিকে কলিকাভায় ফোর্ট-উইলিয়ম কলেজে, বিলাত হইতে আগত ইংরেজ কর্মচারীদের বাঙ্গালা শিথাইবার জন্ত নিমৃক্ত পণ্ডিতদের হাতে, বাঙ্গালা গত্য-সাহিত্য রূপ পাইবার চেষ্টা করিল।

উনবিংশ শতকে এইরপে এক নবযুগের আরম্ভ ঘটিল।
পুরাতন ও নৃতন মনোভাবের হন্দ হুই পুরুষ ধরিয়া চলিল; এবং
শেষে নৃতনের বিজয় ঘটিল—উনবিংশ শতকের মধ্য ভাগে।
আগেকার যুগের কবির লড়াই এবং ভারতচন্দ্রের অমুকরণে কাব্যরচনা চলিতেছিল। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার আরম্ভ হুইল উনবিংশ
শতকের গোড়ায়, ও তাহার ফলে নব নব ভাব-ধারা আসিয়া
বালালীর চিন্তকে প্লাবিত করিয়া দিল, বালালী নিক্ক ভাষায় নিক্কের

নৃতন আশা-আকাজ্ঞা স্থ-চঃখকে প্রকাশ করিতে চাহিল। আমরা এখনও এই যুগেরই হাওয়ার মধ্যে আছি। উনবিংশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বংসর ধরিয়া বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ কিছু ফলপ্রদ হয় নাই —এই সময়টী ছিল প্রস্তুত হওনেব যুগ। রাজা রামমোহন রায়- (१) ৭৭৪-১৮৩৩ ) প্রমুখ ছুই-চারিজন মনীষী আধুনিক শিক্ষার আবশুকীঃতা ও অবশুম্ভাবিতা উপলব্ধি করিয়া, বাঙ্গালীকে ভবিষয়ে উদ্দ্দ করিতে চেষ্টা করিলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের সভাতার ও মান্সিক এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্যের মূল-স্বরূপ আমানের প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যেরও (বিশেষতঃ উপনিষদ্ ও বেদান্ত দর্শনের ) আলোচনা করিতে উপদেশ দিলেন। নবীন গুণের ভাব-প্রকাশের উপযোগী গগু ভাষা পড়িয়া তুলিতেই উনবিংশ শতকের গোড়ার ছুই-তিন দশক অতিবাহিত হইলা গেল। নুজন ভাব ও নুজন ভাষা, উভয়কে আনিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া Carey কেরি, Marshman মার্শ্যান, Ward ওয়ার্ড-প্রমুখ শ্রীরামপুরের প্রোটেন্টাণ্ট্-মতের খ্রীষ্টান মিশনারিগণ বাঙ্গালীজাতির কুভজ্ঞতা-ভাজন ও নম্ভ। প্রথমটা যে গগু ভাষা দাঁড়াইল, তাহা কঠিন সংস্কৃত শব্দের ভারে চলিতে অক্ষম, এবং বাক্য-রীতিতে আড়ষ্ট। কিন্তু অক্ষয়কুমার দত্ত (১৮২০-১৮৮৬), প্যারীচাঁদ মিত্র (১৮১৪-১৮৮৩) ও বিশেষ করিয়া জীর্ব্যবুদ্র বিত্যাসাগর- (১৮২০-১৮৯১) প্রমুখ কয়েকজন গত্ত-লেথকের হাতে বাঙ্গালা ভাষার গত্ত-শৈলী অপূর্ব প্রসাদ-গুণ-বিশিষ্ট হুইয়া উঠিল। ঈশ্বরচক্র বিভাসাগর বাঙ্গালাদেশের নবীন যুগের একজন প্রবর্তক। হিন্দু বিধবার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ প্রমাণ করিয়া, ভিনি ১৮৫৬ খ্রীষ্টান্দে হিন্দু বিধবা-বিবাহ আইনের সমক্ষে গ্রাহ করাইতে সমর্থ হন : 'সংস্কৃত ব্যাকরণের উপক্রমণিকা', 'সংস্কৃত ব্যাকরণ কৌমুদী' ও সংস্কৃত পাঠাবলী 'ঋজুপাঠ' প্রণয়ন করিয়া এদেশে সংস্কৃত শিক্ষার যুগান্তর আনয়ন করেন। এই বইগুলির দারা বিশ্ববিতালরের মারফং বাঙ্গালী শিক্ষিত জনগণের মধ্যে সংস্কৃত ভাষার প্রচার বিশেষ ভাবে ঘটে, ও তাহার ফলে ইংরেজী শিক্ষিত লেথকগণের হাতে বাঙ্গালা ভাষার সংস্কৃতের প্রভাব নুতন করিয়া আসিতে থাকে। তিনি হিন্দী সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্য হইতে অতি উৎকৃষ্ট কতকগুলি বাঙ্গালা গল্প গ্রন্থ রচনা করেন— 'বেতাল পঞ্বিংশ্তি' (১৮৪৭) 'সাতার বনবাস' (১৮৬২) ও 'ল্রান্থিবিলাদ' (১৮৭০)। আধুনিক বাঙ্গালা সাধু গছের ধারার প্রবর্তন কবিকে বিভাসাগর মহাশ্রেব ক্রতিভাই আমরা বেশী করিয়া পাই: এই জন্ম ইহাকে বাদালা গলের জন্মদাতা বলা হুইত। বিহাস,গ্রেব ভাষা সহজ ও সংল: এই ভাষায় বাক্য-রচনাম বিচার-পত্তির প্রয়োগ দেখা যায়; ইহার প্রস্থার ম্যাতঃ সংস্কৃত হইতে গৃহত হইলেও, শুদ্ধ বাঙ্গালা শক্তের সার্থক প্রয়োগ এই ভাষার শক্তির অগ্রতম কারণ রূপে বিছমান।

কবি ঈর্থরচন্দ্র গুণ্ডকে পূর্ব দুগের শেষ কবি বলা যায়। ১৮১১১৮৫৮)। ১৮৬০ খ্রীষ্টাক্লের পরে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের
দিতায় দুগের গারস্ত বলা চলে। তথন শৈশব ও কৈশোর
অতিক্রম করিলা নধান বাঙ্গালা সাহিত্য পৌগওলাভ করিয়াছে।
ইউরোপীয় বা আধুনিক ভাবের সাহিত্য-ধর্মকে বাঁহারা বরণ করিয়া
লইয়াছিলেন, এনন কতকগুলি কবি ও গভ্তলেথক দেখা দিলেন;
এবং বাঙ্গালা সাহিত্য যে নৃত্ন পথে চলিতে আরস্ত করিয়াছিল,
সেই পথে ইহারা তাহার কর্ণধার হইলেন। ইহানের মধ্যে

প্রধান ছইব্বন-কবি মাইকেল মধুস্দন দত্ত (১৮২৩-১৮৭৫), ও প্রপন্তাসিক এবং নিবন্ধকার বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) ৷ ইহাদের নামে আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগকে 'মধুস্দন-বঙ্কিমের যুগ' বলা বাইতে পারে। মধুস্দনের কীতি-তিনি নিজ প্রতিভা- ও বিখা-বলে বাঙ্গালা কাব্য-সাহিত্যকে নতন জগতে প্রবেশ করান, নতন ছন্দ এবং কবিতার রূপ ( অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও সনেট ) বঙ্গভাষার ব্যবহার করেন, ইউরোপীয় সাহিত্যের রীতি বঙ্গভাষার মধ্যে অতি ক্রতিত্বের সহিত প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেন: কিন্তু তাহার কাব্যের বিদেশীয় রূপের অন্তন্তলে বাঙ্গালা তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির ও প্রাণের সহিত এক গভার মান্সিক ও আধ্যাত্মিক সহামুভূতি ও সংযোগ প্রবাহিত। তাঁহার 'তিলোভ্যাসম্ভব কাবা' (১৮৬০), 'মেনুনাদ্বধ কাবা' (১৮৬১), 'ব্ৰজাঙ্গনা কাব্য' এবং 'চতুদ্শপদী কবিতাবলী' বাঙ্গালা ভাষায় অমর হইয়া থকিবে। বাঙ্গালা নাটকও তাঁহার হাতে উৎকর্ষ-লাভ করে। বঙ্কিমচক্রকে রবীক্রনাথের পূর্বেকার সময়ের শ্রেষ্ঠ লেখক বলা যায়। ইহার উপস্থাসগুলি ভারতীয় সাহিত্যে সম্পূর্ণ নৃত্র বস্ত। বাঙ্গালা সাধুভাষায় গগু রচনা বঙ্কিমেব লেখনীতে চরম উন্নতি-শিখরে আরোহণ করে। বিশ্বমের পূর্বে প্যারীটান মিত্র 'আলালের ঘরের হলাল' নামে একথানি পারিবারিক ঘটনা-সংবলিত গল্প লেখেন, এই বই ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং বর্ণনার সরস্তার সকলকে মুগ্ধ করিয়াছিল। বাঙ্গালা গত্যের কডটা শক্তি মাছে, তাহা বঙ্কিমচক্র প্রথম দেথাইলেন; বাঙ্গালা জাতি আর কিছুর জন্ম হউক, এই জন্ম তাঁহার কাছে ঋণী থাকিবে। এতদ্বিন, বৃদ্ধিমচক্র তাঁহার উপস্থানে বাঙ্গালী সমাজের সভ্যকার চিত্র

অন্ধন করিলেন, এবং ভারতের ভবিষ্যুৎ উন্নতি ও অতীত গ্রের-বোধ, জাতির জীবনের সঙ্গে গভার সমবেদনা, জাতির সংস্কৃতির মূলে কি শক্তি আছে তাহা বুঝিয়া নিজেদের চালিত করা, বিশ্বের সমক্ষে ভারতবর্ষকে আবার বড় করিয়া তুলিয়া ধরা—এই সব বিষয়ে বাঙ্গালীর প্রাণের আকাজ্ঞাকে তিনি তাঁহার উপত্যাসে ও নিবন্ধে মূর্ত করিয়া তুলিলেন। উনবিংশ শতকের বাঙ্গালার তথা ভারতের, ইউরোপীয় শিক্ষায় শিক্ষিত ও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় আন্তানাল চিত্রের প্রতাক বৃদ্ধিমচন। দেশপ্রীতির ও দেশাখ্য-বোধের উদ্বোধনে তাঁহার লেখনাগ্রহণ সার্থক হইয়াছিল। বাঙ্গালা-দেশের তথা ভারতের শ্রেষ্ঠ মনীষিগণের মধ্যে বঙ্কিমচক্র যে একজন প্রধান, তাহ। বাঙ্গালী জাতি ও অন্ত ভারতবাদী মানিয়া লইয়াছে। বৃদ্ধিমের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনুগামী আর একজন মহাআর নাম করিতে হয়—স্বামী বিবেকানল (১৮৬৩-১৯০২)। হিলুদর্শন ও ধর্মপ্রচারের মধ্য দিয়া ইনি ভারতীয় জনগণের আত্মচেতনাকে ও আত্মবিশ্বাসকে উদ্বন্ধ করিবার জন্ম প্রাণপাত করিয়াছিলেন। ইহাদের চেষ্টার ফলে আধুনিক ভারতের মানসিক প্রগতি বিশেষ শক্তি অর্জন করিয়াছে। ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি গভার শ্রদ্ধায় ও ভারতের জনগণের সহিত প্রগাঢ় সহামুভূতিতে পূর্ণ ইহার অপূর্ব শক্তিশালী রচনা বাঙ্গালা ভাষার এক বিশিষ্ট ज्ञान ।

মধুস্দন ও বিছমের যুগের বহু লেথকের মধ্যে এই কয়জন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি উল্লেথযোগ্য:—[>] রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৬-১৮৮৬)—ইনি রাজপুত ইতিহাসের কতকগুলি গৌরবময় কাহিনী আহরণ করিয়া অতি প্রাঞ্জল ও শক্তিশালী ভাষায় কাব্য

রচনা করেন ('পদ্মিনা', 'কর্মদেবা' ও 'শুরম্বন্দরা', এবং একটা মনোহর উডিয়া ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে 'কাঞ্চীকাবেরী' কাব্য)। এই সব কাব্যে আমরা ঐতিহাসিক উপন্তাসের ছারাপাত দেখিতে পাই। রঙ্গলালের বর্ণনা-দক্ষতা অসাধারণ ছিল। রাঙ্গপুত জাতির বিশেষ গুণগ্রাহী Colonel James Tod কর্ণেল জেন্দ উদু ১৮২৯ সালে রাজপুত জাতির ইতিহাস লিথিয়া Annals and Antiquities of Rajasthan নামে বিলাভ হইতে প্রকাশিত করেন। এই বই ইংরেজী-শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিকটে নতন একটা জগতের খবর দিল—এদেশে মহাভারত-রামায়ণের পার্বেই যেন বাঙ্গালা ভাষায় অনুদিত 'রাজস্থান' গ্রন্থ স্থান পাইল। রাজপুতানার হিন্দু বার ও বীরাঙ্গনাগণের লোকোত্তর চরিত্রের মহিমা বাঙ্গালীর চিত্তকে জন্ন করিল। আধুনিক বাঙ্গালা কব্যে, নাটক ও উপত্যাসের ক্ষেত্রের অনেকটা অংশ এই 'রাজস্থান' গ্রন্থেই প্রভাবের ফল। রঙ্গলালের রচিত রাজস্থানের আখ্যান-মূলক তিনটা কাব্য বাঙ্গালীর কাছে দেশাত্মবোধ, স্বাজাত্য ও ত্যাগের বাণা লইয়া উপস্থিত হইয়াছিল। [২] দানবন্ধু মিত্র (১৮৩০-১৮৭৩)—বঙ্কিমের অন্তরঙ্গ বন্ধু, নাট্যকার; ইহার কতক-গুলি হাশুরসাত্মক নাটক বাঙ্গালা সাহিত্যে স্থপরিচিত। ইনি কবিও ছিলেন। [৩] রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)--বিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক, পণ্ডিত ও গছ-লেখক। গত শতাকীতে, ৰাঙ্গালী তথা অন্য ভারতবাসাকে তাহার প্রাচীন জাতীয় সংস্কৃতির সৃহিত পরিচিত করিতে ইনি বিশেষ চেষ্টিত হন। ইংরেজী ও ৰাঙ্গালায় নিবন্ধ গবেষণাময় বহু পুস্তক ব্যতাত ইনি সাধারণের শিক্ষাকন্মে 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' নামে একথানি পত্রিকা প্রকাশ

করেন। [8] ভূদেব মুখোপাধ্যায় (১৮২৫-১৮৯৪)—শিক্ষাব্রতী ও নিবন্ধকার। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতি ও চারিত্রিক উৎকর্ষ আধুনিক সভ্যতার সহিত যাহাতে তাল রাথিয়া চলিতে পারে, তিষ্বিয়ে তাঁহার নানা প্রবন্ধে ও পুস্তকে তিনি চেষ্টিত ছিলেন। হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু আদর্শ সংরক্ষকগণের মধ্যে ইনি অন্ততম ছিলেন: বাঙ্গালার একজন প্রধান উদারনৈতিক লেখক ছিলেন **ज्रुटन्य मूर्था**भाषाग्र। [ e ] विश्वतिनान **ठळ**वठौ (১৮०৫-১৮৯৪)—বাঙ্গালা কবিতায় ইনি নৃতন ধরণের কল্পনা-শক্তি ও ছন্দের ঝন্ধার প্রদর্শন করেন: স্বয়ং রবীক্রনাথ ইহার প্রভাব মানিয়াছেন। ডি হৈমচক্র বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮১৮-১৯০৩) —মধুস্থদনের অনুপ্রেরণায় 'বুত্র-সংহার' কাব্য লেখেন, এবং কবিতায় স্বদেশপ্রীতি প্রচার করেন। [৭] নবীনচন্দ্র সেন (১৮৪৭-১৯০৯)—ইনিও হেমচজের মত মধুস্থদনের অনুকরণে কতকগুলি বড় বড় কাব্য-গ্রন্থ লেখেন ( 'কুকক্ষেত্র', 'রৈবতক'. 'প্রভাস'), এতডির ঐতিহাসিক কাবা 'পলানার মূদ্ধ', এবং বৃদ্ধ, খ্রীষ্ট ও চৈত্রগুদেবের জাবনী অবলম্বনে আরও তিনখানি কাব্য ( 'অমিতাভ', 'থ্রীষ্ট', 'অমুতাভ') প্রণয়ন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আয়জীবনী ('আমার জীবন') মানবচরিত্র ও সম্পাম্য্রিক ঘটনাবলী-সম্বন্ধে তাঁহার মনোভাব প্রকাশক এক উপাদের গ্রন্থ। [৮] রমেশচন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-১৯০৯)—ভারতীয় সভাতার ঐতিহাসিক, ঋথেদের বাঙ্গালা অনুবাদক, সামাজিক ও ঐতিহাসিক ঔপঞ্চাসিক—এই মুগের বাঙ্গালীর মানসিক সংস্কৃতির একজন নেতা ছিলেন; উপত্যাস রচনায় ইনি বঞ্চ্যিচন্দ্রেরই অনুসর্গ করিয়াছিলেন ইচার ঐতিহাসিক উপস্থাস 'মাধ্বী-

কল্প', 'রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা' ও মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত', এবং সামাজিক উপন্তাস 'সংশার' ও 'দমাজ' স্থপরিচিত পুস্তক। রমেশচন্দ্র ইংরেজীতে লিখিয়াও বিলাতে যশস্বা হইয়াছিলেন। [৯] গিরিশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১১)—বঙ্গভাষার সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় নাট্যকার -প্রায় ৯০খানি বড় নাটক ও নন্ধা এবং প্রহসন লিখিয়া গিয়াছেন। তলধো 'বিলমঙ্গল', 'প্রফুল্ল', 'জনা', 'পাণ্ডব-গৌরব', 'বুদ্ধদেব-চরিত', 'নিমাই-সন্ন্যাদ', 'সিরাজদৌলা', 'আশোক' প্রভৃতি অনেকগুলিই বাঙ্গালা নাট্য-সাহিত্যের বিশেষ উল্লেখযোগ্য পুক্তক। অমর কবি উইলিয়ম-শেক্সিয়র-এর 'ম্যাক্বেথ্' নাটকের গিরিশচক্রের ক্বত অনুবাদটা বাঙ্গাণা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বর্ধন ক্রিয়াছে। গিরিশচক্রের নাটকগুলি ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত; কতকগুলি নাটকে তিনি সমাজের কথা বলিয়াছেন, এবং কতকগুলি ঐতিহাসিক নাটকে দেশাম্মবোধ প্রচার করিয়াছেন। [১০] অমৃতলাল বস্থ (১৮৫৩-১৯২৯)—এই যুগের শ্রেষ্ঠ প্রহ্রসন ও হাস্তরসাত্মক সামাজিক নাটক রচয়িতা ছিলেন। ইহার বাঙ্গ ও বিজপের মধ্যে একটা অন্তর্নিহিত আদর্শবাদ লক্ষণীয়—বাঙ্গালার জাতায়তা ইহার নিকট সর্বথা রক্ষণীয় বস্তু ছিল। [ ১১ ] হরপ্রসাদ শাস্ত্রা (১৮৫৩-১৯৩২)--ঐতিহাসিক, উপন্তাসিক ও নিবন্ধকার —ইনি অতি প্রাঞ্জল ভাষায় ভারতের ইতিহাস-কথা ও কতক**গু**লি মৌলিক উপত্যাস লিপিবদ্ধ করিয়া যান; বঙ্কিম-মধুস্থদনের যুগ ও রবাক্ত-যুগ, এই উভয় ব্যাপিয়া ইহার সাহিত্যিক জীবন ছিল।

মধুস্থান ও বিষ্কমের যুগে এতদ্বিল আরও অনেক কবি ও অক্স লেখক উভূত হন। এই যুগে ইহাদের সকলের হাতে নবান ৰাঙ্গালার মনের কাঠামো গড়িয়া উঠিল, শিক্ষিত ৰাঙ্গালী জাবনের অনেক অংশে নিজেকে দেখিতে ও জানিতে সমর্থ হইলেন। ইহাদের যুগের প্রসার উনবিংশ শতকের শেষ বা বিংশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত (স্বদেশী আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত )ধরা যায়।

আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের বর্তমান বা ভূতীয় যুগকে, রবাক্তনাথের মহান্ মানসিক ও নৈতিক প্রভাব-দারা প্রভাবাদ্বিত বলিয়া বর্ণনা করিতে পারা যায়, যদিও পূর্ব দ্রুরে মধুস্থদন-বঙ্কিম-বিবেকাননের প্রভাব হইতে এই বুগ একেবারে মুক্ত হয় নাই— তাঁহাদের চিন্তাধারা ও শক্তি এখনও কার্য করিতেছে। রবীক্রনাথ (জন্ম ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে) বঙ্গিমের জাবৎকালেই কবিতা ও অন্ত রচনায় উদীয়মান লেথকদিগের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার প্রতিভা নীঘুই স্বদেশে স্বাক্ত ১ইয়াছিল, এবং একথা একণে সকলেই অল্ল-বিস্তর মানিয়া লইয়াছেন যে. জগতের মধ্যে এখন রবাক্ষনাথই শ্রেষ্ট্রুম জাবিত কবি। ইউরোপ এবং আমেরিকা তথা এশিয়ার দেশগুলিও তাহার মর্যাদা বুঝিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহাকে কবি-সমাট্ বলিয়া স্বাকার করিয়াছে, এবং জগতের একজন শ্রেষ্ঠ চিস্তা-নেতা বলিয়া তাঁহাকে উপযুক্ত সন্মান দিয়া জগতের তাবৎ সভ্যজাতি আত্মপ্রদাদ লাভ করিয়াছে। রবান্দ্রনাথের প্রতিভা মন্তুত ভাবে সর্বতোমুখা। কাব্য, নাটক, ছোট গন্ন, উপস্থাস—সব বিষয়ে তিনি নূতন জিনিস আবিষ্কার করিয়া তাঁহার চমৎক্ষত ও গ্রীত দেশবাসীর চক্ষের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। ১৯১১ সালে তাঁহার বয়স পঞ্চাশ বৎসর পূর্ণ হওয়ায়, তাঁহার স্বদেশবাদিগণ বঙ্গায়-সাহিত্য-পরিষদের প্রমুখাৎ তাঁহার সংবর্ধনা করেন, তাঁহার পূর্বেকার কোনও

লেখকের এরপ সংবর্দনা বাঙ্গালা দেশ কখনও করিতে পারে নাই! ১৯১৩ সালে তাঁহার নিজ অনুদিত 'গীতাঞ্জলি' পুস্তকের জন্ম স্মইডেন হইতে তিনি নোবেল-পুরস্কার পান, এবং ইহার দারা তিনি ভারতবর্ষের বাহিরে সমগ্র সভ্য জগতের চোখের সামনে আদেন! ইহার পরে ক্রমশঃ সমস্ত জগৎ তাঁহাকে আপনার বলিমা গ্রহণ করিয়াছে—রবাক্সনাথের কাব্য, প্রবন্ধ ও উপস্থাদের অমুবাদ জগতের প্রায় সমস্ত সভ্য ভাষায় বাহির হইয়াছে। তাঁহার কুতিত্বের ফলেই বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য লোকচকে এতটা উন্নীত হইয়াছে।

রবীক্রনাথের প্রভাব কাটাইয়া উঠিবার মত শক্তিশালী লেখক এখন বাঙ্গালায় কেহ নাই। বিগত পঁচিশ-তিরিশ বংসরকে বিশেষভাবে 'রবীক্তের গুগ' বলিতে পারা যায়। রবীক্তনাথের সমকালীন ও অনুবভী বহু কবি, উপতাসিক ও অন্ত লেখক বাঙ্গালা ভাষার দেবা করিতেছেন, কিন্তু কাহাকেও রব্যক্তনাথের সঙ্গে তুলিত করিতে পারা যায় না;—কেবল সংক্ষেপে কতকগুলি নাম করিতে পারা যায়—অক্ষয়কুমার বড়াল (কবি—১৮৬৫-১৯১৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন ( কবি--১৮৫৫-১৯১৯ ), রজনীকান্ত সেন ( কবি —১৮৬৫-১৯১০), কামিনী রায় (কবি—১৮৬৪-১৯৩৩), স্বর্ণ-কুমারী দেবা (ওপ্রাসিক—১৮৫৭-১৯৩২), সভোক্রমাণ দত্ত ( কবি —১৮৮২-১৯২২ ), প্রভাতকুমার মুথোপাধ্যায় ( ঔপত্যাসিক --->৮৭০-১৯৩৩), দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ( কবি ও নাট্যকার--->৮৬৩-১৯১৩) ও রাথালদাস কন্যোপাধ্যায় (ঐতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক-উপস্থাস-লেখক, ১৮৮৪-১৯৩০)। ইহারা ছাড়া আরও অনেক উৎক্ট লেখক গত ৩০।৪০ বংসরের মধ্যে বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্টি সাধন করিয়াছেন ও করিতেছেন। এই সূগের লেখকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার যোগা—উপস্থাসিক শ্রীযুক্ত শরংচক্র চট্টোপাধাায় (জন্ম ১৮৬৬)। ইহার উপস্থাসে সামাজিক ও অন্ত অত্যাচারে পিষ্ট ও ক্লিষ্ট বাঙ্গালার জনগণ যেন নৃতন ভাষা পাইয়াছে—ইনি সত্যা-দিদৃক্ষার সঙ্গে বাঙ্গালীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন, এবং যে অস্তায়, অবিচার ও দৌর্বলা তিনি দেখিয়াছেন, মর্মপর্শী সারল্যেব সহিত তাহা সকলের দৃষ্টির সমক্ষেধরিয়াছেন। তবে ইনি সমাজের নানা জটিল সমস্থার সমাধানের দিকে বিশেষ কিছু বলেন নাই—অপূর্ব শক্তি ও নিপুণতার সহিত সমস্থাগুলিকে কত্তক অংশে বিশদ করিয়া দেখাইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছেন মাত্র। এই আত্মপরীক্ষার আকাজ্ঞা শরৎচক্রের উপস্তাসে, বিশেষতঃ তাহার সাহিত্যিক জাবনের প্রথম সূগে লেখা উপস্তাসে, বেরূপ ভাবে প্রকটিত হইয়াছেন।

আধুনিক সাহিত্যের এই তৃতীয় যুগে, বাঙ্গালা ভাষা, সাহিত্যের ভাষার আড়াই ভাবকে একেবারে বর্জন করিয়া মৌথিক ভাষার অমুসারী হইয়া উঠিয়াছে, ইতার মজ্জাগত শক্তি এখন নানা ভাবে প্রকাশ পাইতেছে। কলিকাতার মৌথিক ভাষা এখন সাহিত্যে বহুশঃ ব্যবস্থাত হইতেছে। এ বিষয়ে অগ্রণী হইয়াছিলেন কালাপ্রসন্ন সিংহ; ১৮৬২ খ্রীষ্টান্দে কলিকাতার লোক-ভাষায় ইহার 'হুতাম পোঁচার নক্লা' প্রকাশিত ত্য়। কিন্তু ইহার একটা কৃফল দাঁড়াইতেছে—কলিকাতার মৌথিক ভাষা ভালরপে না জানিয়া কত্রক্তলি লেখক ভাষায় নানা প্রকারের অশোভন গ্রামৃতা ও অরাজকতা আনিতেছেন।

অধুনা বাঙ্গালাভাষীদের মধ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানগণের সংখ্যা অধিক হইলেও, বাঙ্গালা সাহিত্য মুখ্যতঃ হিন্দুভাবে অনু-প্রাণিত সাহিত্য। ইহার কারণ, বাঙ্গালার মুদলমানগণ প্রধানতঃ বাঙ্গালার প্রাচীন হিন্দু (ব্রাহ্মণা ধর্মাবলম্বী ও বৌদ্ধ) জনগণেরই বংশধর বলিয়া, ভাহাদের পূর্বপুরুষগণের নিকট হইতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত মানসিক প্রক্রতি এবং সংস্কৃতিগত জ্বীবনই এখনও তাহাদের মধ্যে বলবৎ ভাবে কার্যকর হইয়া আছে; ষাহাদের সহিত রক্তের সম্পর্ক, সেই হিন্দুদিগ হইতে মনে প্রাণে এবং সংস্কৃতিগত জীবনে বিশেষ পার্থক্য আসে নাই। বাঙ্গালী হিন্দু ও বাঙ্গালা মুসলমানের সাহিত্য তাই বাঙ্গালার সার্বজনীন সাহিত্য হইয়া আছে। অল্লসংখ্যক বিদেশী তুকা, ইরানা, পাঠান ও পশ্চিমা মুসল্মান বাঙ্গালাদেশে ধর্মান্তরিত বাঙ্গালী মুসল্মানগণের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে—বাঙ্গালা দেশে মুদলমান যুগেও একটা লক্ষ্মীয় "বাঙ্গালী মুসলমান" সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। আরবীর চর্চা এদেশে খুব কম ছিল, এবং রাজভাষা বলিয়া ফারসী হিন্দুরাও চর্চা করিত। আরবী ফারসীর প্রভাব বাঙ্গালা সাহিত্যে তেমন করিয়া পড়ে নাই। কেবল কভকগুলি আরবা ফারসী উপাথাান বাঙ্গালা ভাষায় রচিত হইয়াছিল মাত্র, এবং বাঙ্গালী মুসলমানদের উপযোগী অমুষ্ঠান ও নিত্য-কর্ম এবং মুসলমান ধর্ম-মত সম্বন্ধে কতকগুলি পুস্তক লিখিত হয় মাত্র ; এবং মুদলমান স্ফী দর্শনের প্রভাব পরোক্ষভাবে, ও প্রতাক্ষভাবে ফারসী সাহিত্যের মধ্য দিয়া, মুসলমান যুগে শিক্ষিত হিন্দু ও মুসলমান উভয়েরই মধ্যে কিছু পরিমাণে কার্যকর হইয়াছিল। শুদ্ধ বাঙ্গালী ভাবধারা বজায় রাখিয়া বাঙ্গালী মুসলমান চিত্তের শ্রেষ্ঠ বিকাশ হইয়াছিল

মুসলমান 'বাউল' ও 'মার্চ্তা' গানে। 'শাহনামা, সিকলর্নামা' প্রভৃতি পারস্তের ইতিহাস-কাব্য ও কথা-সাহিত্য এবং আরবের কথা-সাহিত্য, তথা কারবালার যুদ্ধ প্রভৃতি আরব ইসামের প্রথম গুগের কাহিনী, পয়ারাদি ছন্দে রচিত হইয়া 'মুসলমান বাঙ্গালার পুঁথি সাহিত্য' নামে, হিন্দুদের 'রামায়ণ মহাভারত ও পুরাণ' প্রভৃতির পার্ধে স্থান পাইয়া. বাঙ্গালী মুসলমান জনগণের চিত্তকে সরস করিয়া আসিয়াছে ক্স্তু আরব ও পারস্তের এই বিশাল কাব্য ও কথা-সাহিত্য, বাঙ্গালা ভাষার অংতি সল্ল কয়জন উচ্চ শ্রেণীর ও মাজিত কচির কবির ছারা উচ্চকোটির সাহিত্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আরবী ফারসী সাহিত্যের ইংরেজা অনুবাদ পড়িয়া শিক্ষিত হিলু ও মুসলমান যে আনন্দ ও শিক্ষা পান, বাঙ্গালা মুসলমান 'পুঁথি-সাহিত্যে' ভাষার অন্তকরণ পাঠে সে শিক্ষা ও আনন্দ পান না। অধুনা বাঙ্গালার শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে আরব পারস্থ ও উত্তর-ভারতের মুসলমান সংস্কৃতির প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আসার ফলে, মুসলমান ভাবে অনুপ্রাণিত এক নবীন বাঙ্গালা সাহিত্য সৃষ্টির দিকে কতকগুলি মুসলমান লেখক আগ্রহান্তিত হইয়াছেন। এই চেষ্টার ফলে, মুসলমান চিন্তাধারার অন্ত্র্গামা কিছু কিছু আরবা ফারসা শব্দের বাঙ্গালা ভাষায় স্থান-লাভ অবশুস্থাৰী; এবং আশা করা যায়, শক্তিশালী লেথকের হাতে ৰাঙ্গালা সাহিত্য আরবা, ফারমী, ও উদ্ হইতে আহত ভাবধারায়ও পুষ্ট হ্ইবে,—এবং ভারতের ও ভারতের বাহিরের মুসলমান সংস্কৃতি এবং বাঙ্গালী মুসলমানের জীবন ও ভাবধারা আশ্র করিয়া, বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা নূতন দিক আবিদ্যুত হইবে, যাহা হিন্দু মুদলমান ও গ্রীষ্টান নিবিশেষে সকল বাঙ্গালীর চিত্রের রসায়ন-স্বরূপ **হ**ইবে।

বাঞ্চালার সাহিত্য উত্তরোক্তর প্রবর্ণমান, বাহিরের দিক হইতে দেখিলে এই সাহিত্যের ভবিষ্যুৎ আরও উজ্জ্ব বলিয়া মনে হইবে। কিন্তু একটা গুরুতর আশস্কার কণা আছে। জাতীয় জীবন প্ৰতিফলিত হয় জাতায় সাহিতো। সেই জীবনে যথন সর্বাঙ্গীণ ফুর্তি থাকে, জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, সামাজিক, মান্সিক ও আধাত্মিক অবস্থা যথন স্বাভাবিক থাকে, তথনই যে সাহিতো জাবন প্রতিবিদ্ধিত ও প্রতিফলিত হয়, সেই সাহিত্য প্রাণবান ও সারবান এবং চিরস্কন সত্যের আধার হট্য়া উঠে। কিন্তু যেখানে জাবনবাত্রা কচিন হট্যা দাভায়. দেশের জনগণেব আল্লিক শক্তির হ্রাস ঘটে,—জাতির মধ্যে যেখানে জনৈকা, ভাব-বিরোধ, ও আত্ম-কলহ আসিয়া যায়, সেখানে সাহিত্য কিছুতেই শক্তিশালী বা জাঁযন্ত, সারবা**ন** বা চিরস্থায়ী হইতে পারে না। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, নানা দিক দিয়া হিন্দু ও মুসল্মান নিবিশেষে সমগ্র বাঙ্গালী জাতি আজকাল বড়ই বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে, তাহার প্রাণশক্তি আর অটুট থাকিতেছে না; ইহাতে ভাহার মানসিক, নৈতিক ও আ্থ্রিক অবনতি অবগ্রন্তাবা, এবং তাহার আধুনিক সাহিত্যিক প্রচেষ্টা কেবল ভত্মে ঘা ঢালার ভার নিক্ষল হইবে,—ভাহার সাহিত্যিক পূর্বগৌরব অভাতের বস্তু হইয়া দাড়াইবে, ভবিষ্যুৎ গৌৰৰে ভাষাৰ অভাত গৌৰবের পরিণতি ঘটিকে না৷ বাঙ্গালী জাতি বড না হইলে, পাধিব ও অপাধিব জগতে শাক্তশালী না হইলে, আাত্মক ও নৈতিক গুণ্মপান না হইলে, বাঙ্গালীর

## ১৮৬ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

সাহিত্য বড় থাকিতে পারিবে না; এ বিষয়ে হিন্দু ও মুদলমান, বৌদ্ধ ও খ্রীষ্টান, প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙ্গালীর দায়িত্ব আছে—তাহার নিজের প্রতি, তাহার পিতৃপুরুষগণের প্রতি, এবং তাহার ভবিষ্যাদবংশায়গণের প্রতি।

# বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের কতকগুলি প্রধান প্রধান তারিখ

| ೨೦೦    | গ্ৰীষ্ট-পূৰ্ব | ান (আনুমানিক | ) মোর্যবিজয়,    | বাঙ্গ     | লাদেশে             | আর্য-              |
|--------|---------------|--------------|------------------|-----------|--------------------|--------------------|
|        |               |              | ভাষার প্রসার     | <b>T</b>  |                    |                    |
| 910    | গ্রীষ্টাবদ    |              | বাঙ্গালাদেশে     |           | গু <b>প্</b> সত্রা | ট্গণের             |
|        |               |              | অধিকার,          | এবং       | Chta               | উত্তর-             |
|        |               |              | ভারতের সভ        | ্তার -    | প্রসার।            |                    |
| 9800   |               |              | চন্দ্রকার স্বস্থ | [নিয়া 1  | শলালেখ             | 1                  |
| 980    | 9)            | ( আহুমানিক)  | পাল-রাজ বংগ      | শের গু    | हिंही।             |                    |
| ১ ৽৩৮  | >1            | ,•           | দাপকর-শ্রীজ্ঞ    | ন-অভ      | াশ, বং             | ঙ্গদে <u>ই</u> ায় |
|        |               |              | বৌদ্ধ সাচাৰ্য    | •         |                    |                    |
| >>> 0  | ,,            | 9*           | মহারাজ বলা       | ল সে      | 1 F                |                    |
| 2240   | ,,            | 27           | জয়দেব কবি       | ; মহা     | রাজ লক্ষ্          | ণদেন।              |
| >> 0 0 | 37            | "            | বিদেশায় মুসৰ    | শ্যান     | ভুকীগণ             | কৰ্ত্ক             |
|        |               |              | বঙ্গদেশ-বিজ্ঞ    | য়ের স্থ  | এপাত।              |                    |
| 2800   | 99            | <b>37</b>    | বড়ু-চণ্ডীদাদে   | র জী      | বংকাল              | (?)                |
|        |               |              | শ্ৰীক্ষকী ৰ্থন   | , ব্লাধার | কৃষ্ণ-বিষয়        | क श्रम ।           |

```
১৪০০ খ্রী: (আতুমানিক) মৈথিল কবি বিস্তাপতির জীবৎকাল।
রাজা কংশ ( দমুজমর্দনদেব )।
                   ক্বত্তিবাদের জীবৎকাল।
$850 ,,
>8b° " "
                  মালাধর বস্থ ( গুণরাজ খাঁ )।
                 বিজয় গ্রপ্থ :
১৪৯০ " "
১৪৮৬-১৫৩৪ খ্রীষ্টান্দ টেচতগ্রদেবের জীবংকাল।
.. G(3C-068C
                 হোদেন শাহ্, বাঙ্গালার স্থলতান।
                   পোর্হ গ্রাদদিগের প্রথম বঙ্গে আগমন।
2629
                    উত্তর-হিন্দুস্থানে বাবর কর্তৃক মোগল-
2625
                    সামাজ্য-স্থাপন : [পাঞ্চাবে গুরু নানক।]
১৫৪০ ,, (আরুমানিক) বুলাবনে বাঙ্গালী বৈষ্ণব গোস্বামি-গণের
                    প্রতিষ্ঠা।
                   বঙ্গে মোগল-অধিকার।
> 696 ,
১৫৮০ , , কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম।
                  কাশারাম দাধ:
>500 ..
১৬৫০ 💂 (আরুমানিক) চট্টলে আলাওল প্রমুথ মুসলমান কবিগণ।
                   ইংরেজদের প্রথম বঙ্গে আগমন :
>600
                   কলিকাতায় ইংরেজদের বাস।
2522 "
                   মাণিক গাসুলীর 'ধর্মমঙ্গল'।
5900 .
                   ঘনরামের 'ধর্মফল'।
>9>> ..
                   বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম মদ্রিত পুস্তক.
>98.5 _
                    রোমান অক্ষরে লিস্বনে ছাপা পোর্তগীস
                   পাদ্রি আসম্বন্ধ্ সাওঁ-এর বই।
                    রামপ্রসাদ ও ভারতচক্রের জীবৎকাল।
>900 -
```

#### বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা 766 গ্ৰীষ্টাক পলাশীর যুদ্ধ। >909 "কবি ভারতচক্রের মৃত্যু। 3950 নবাব মীর-কাদিমের পরাজ্ঞরের পরে শাহ >9.5€ আলম বাদশাহেব নিকট হইতে 'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' কর্ত্র বাঙ্গালা, বিহার ও উডিয়ার দেওয়ানী লাভ। হালতেড্-কৃত বাঙ্গালা ব্যাকরণ,—বাঙ্গালা 3996 অকরে প্রথম মুদুর ফর্স্টার ক্বত ইংরেজা বাঙ্গালা ও বাঙ্গালা-5042-66P6 ইংরেজী অভিধান। " কলিকাতায় 'ফোট-উইলিয়ম কলেজ' প্রতিষ্ঠা ! :500 কেরি-রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ (ইংরেজীতে)। 2005 শ্রীরামপুরের মিশনারিগণ কর্ত কভিবাসের 3608 রামায়ণ মুদ্র 'হিন্দু কলেজ' প্রতিষ্ঠা। 2629 প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র—'সমাচার দর্পণ' 7676 (J. C. Marsuman মার্শান, বাপ্টিস্ট মিশন, ভীরামপুর)। বাঙ্গালী পরিচালিত

১৮২৫ , কেরি-কৃত বাঙ্গালা অভিধান।
১৮২৬ , রামমোহন রায় রচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ।
(বাঙ্গালা সংস্করণ, ১৮৩৩)।

'বাঙ্গালা গেজেট'!

প্রথম বাঙ্গালা ২ংবাদ-পত্ত—গঙ্গাকিশোর ভট্যাচার্য্য ও হরচক্র রায় কর্তৃক প্রকাশিত

### বাঙ্গালা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস ১৮৪

| 22.00                  | এপ্রিক্তান্দ   | ব্রাহ্মসমাজ মান্দর প্রতিষ্ঠা।                          |
|------------------------|----------------|--------------------------------------------------------|
| <b>५७७</b> ०           | 29             | Hanghton হটন ক্বত বাঙ্গালা-ইংরেজী                      |
|                        |                | অভিধান।                                                |
| <b>३५०</b> ८           | ,,,            | রামকমল সেন ক্বত ইংরেজী-বাঙ্গালা অভিধান।                |
| <b>४८ ४८</b>           |                | আদালতে ফারসার পরিবর্তে ইংরেজীর                         |
|                        |                | প্রচলন।                                                |
| <b>:</b> 89            | n              | ঈখঃচক্র বিভাসাগর ক্বত 'বেতালপঞ্বিংশতি'।                |
| 2460                   | ,,             | শ্রামাচরণ সরকার রচিত <b>বাঙ্গালা ব্যাকর</b> ণ          |
|                        |                | (ইংরেজাতে) ৷                                           |
| >60AC                  | 22             | কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।                      |
| <b>३</b> ७७३           |                | মধুস্দনের 'মেঘনাদবধ কাব্য'।                            |
| ১৮৬৩                   | n              | কালাপ্রসন্ন সিংহের 'ছতোম পেঁচার                        |
|                        |                | নক্সা'।                                                |
| <b>১</b> ৮ <i>'</i> ৬৫ | ,,             | বধিমচন্তের গ্রেথম উপভাস—'হুর্ <mark>গেশন</mark> কিনী'। |
| <b>३</b> ৮१२           | ,,             | বৃষ্ণিমচন্দ্ৰ কৰ্তৃক 'বঙ্গদৰ্শন' পতিকা প্ৰকাশ।         |
| <b>&gt;</b> 692->69    | ۳, د           | Beames বীম্দ্-কৃত আধুনিক আৰ্যভাষা                      |
|                        |                | গুলির তুলনাথ্যক ব্যাকরণ !                              |
| <b>३</b> ৮११           | ,,,            | রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডা <b>রকরের কৃত তুলনাত্মক</b>       |
|                        |                | ব্যাকরণ।                                               |
| <b>3</b> 660           |                | Hoernle হুর্ন্লে ক্বত আধুনিক আর্যভাষার                 |
|                        |                | তুলনাত্মক ব্যাকরণ।                                     |
| <b>১</b> ৮৯৩           | 92             | বঙ্গীয়-সাহিত্য-পারষৎ প্রতিষ্ঠা।                       |
| 7426-749               | <b>&amp;</b> " | গ্রিয়ার্সন ক্বত আধুনিক আর্যভাষার <b>তুলনাত্মক</b>     |
|                        |                | বাকেরণের প্রারম্ভ।                                     |

## ১৯০ বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা

- ১৯০০ গ্রীষ্টাক গ্রিয়ার্সন কৃত Linguistic Survey of India-র পত্তন—বাঙ্গালা ভাষা বিষয়ক প্রথম খণ্ড।
- ১৯০৫ " বঙ্গ-ভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলন
- ১৯০৮ , বি-এ পরীক্ষা পর্যস্ত কলিকাতা বিশ্ববিত্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্য আবিশ্রিক পাঠ্য-বিষয় রূপে নির্ণারিত।
- ১৯১২ ু বঙ্গ-ভঙ্গ ওদ। ভারতের রা**জধানা ক**লিকাতার পরিবর্তে দিল্লী।

- ১৯১৭ " শ্রীয়ক্ত বসন্তরঞ্জন রায় কর্তৃক 'শ্রীরুঞ্জীর্তন' প্রকাশ !
- ১৯১৭ , শ্রীযুক্ত জানেক্রমোহন লাসের **বাঙ্গালা** অভিধান।

#### সংযোজন

পৃ: ১৬৫—বাঙ্গালাভাষায় মুদলমান কবি কর্তৃক কাব্য রচনা,
সপ্তদশ শতকে প্রথম থারন হয়। কবি আলাওলের সমসাময়িক
কতকগুলি মুদলমান কবি চটুল অঞ্চলে উছুত হন। ইহাদের
অনেকে বৌদ্ধ আরাকান-রাজগণের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

हेशानत माथा উল্লেখযোগ্য-[১] कवि जोने काकी (मक्षनम শতকের প্রথমার্ব )—'সভা ময়না' নামক কাব্যের রচ্মিতা। [২] কোরেশী মাগন ঠাকুর (সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ)---'চক্রাবতা' নামক বিরাট কথাকাব্য ইহার রচিত। তি। মোহম্মদ গাঁ ( ১৬৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জীবিত )—ইহার রচিত সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় কাব্য 'মকতুল হোদেন' (কারবালার যুদ্ধের কাহিনী অবলম্বনে রচিত ) এবং 'কেয়ামৎ-নামা' (পৃথিবীর শেষ দিনের কণা)। [৪] আবছল নবী ( সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগ )—ইহার রচনা বিরাট কাব্য গ্রন্থ 'আমীর হামজা' (১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দ)—ইহা নবা-মোহলদের খুলতাত আমীর হাম্জার বার্থময় চরিত-কথা অবলম্বনে রচিত : এই বই বাঙ্গালী মুসলমানগণের মধ্যে হিন্দুদের মহাভারতের মত সমাদৃত: পুশুকের ভাব ও ভাষা হুইই সুন্দর— ভাষা ও রচনাভঙ্গী সমসাময়িক হিন্দু কবির ভাষা ও রচনাভঙ্গী হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে ৷ এই সকল কবি অনেক সময়ে 'আরব্য-রজনী'-র উপাথ্যানাবলীর অমুকরণে নানা কথা রচনা করিয়া বাঙ্গালা কাব্যাকারে সেই নবস্ট কথাগুলি গ্রাথিত করিতেন।

মহাকবি আলাওল আরাকান রাজ্যে কবি মাগন ঠাকুরের নিকট পৃষ্টপোষকতা লাভ করেন। ইহার রচিত কাবা—(১) 'পদাবতী' ('পত্মারং'-এর অমুবাদ)—১৬৫১ খ্রীষ্টাল; (২) 'সয়ফুল্মূল্ক-বদিউজ্জমান' (১৬৫১-১৬৬১)—'আরব্য-রজনী'-স্থলভ প্রেমকাহিনীর অমুকরণে রচিত একটা প্রেমাত্মক কাব্য; (৩) 'হপ্ত-পয়কর' (১৬৬০) ও (৪) 'সেকলর-নামা' (১৬৭৩)—ছইখানি বিখ্যাক ফারসী কাব্যের বাঙ্গালা অমুসরণ; এবং (৫) 'তোহ্ফা' বা তল্লোপদেশ (১৬৬২ খ্রীষ্টাক)—মুসলমান ধর্মামুষ্ঠান সম্বন্ধে

একথানি স্থপরিচিত ফারসা গ্রন্থের অন্থবাদ। আলাওলের জাবনকাল খ্রীষ্টাব্দ ১৬০৭-১৬৮০ বলিয়া অন্থমিত হইয়াছে। (এ শব্দকে দ্রন্থীয়—'আরাকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য', ডক্টর মুহম্মদ এনামূল হক্ ও সাহিত্য-সাগর আবহুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রণীত, কলিকাতা ১৯৩৫।)

পুঃ ১৭৩—আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের স্রষ্টাদের মধ্যে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ভবানীচরণ বন্দোপাধাায়ের নাম उत्तथ कति । इश्वा कोवरकान २१४१-२४८४। इनि আধুনিক বাঙ্গালা গতের একজন প্রথম ও প্রধান লেখক। ব্যঙ্গ ও বিজ্ঞপাত্মক রচনায় ইনি সিদ্ধহন্ত ছিলেন। ইনি 'নববাবু-বিলাদ' (১৮২১), 'কলিকাতা কমলালয়' (১৮২৩) প্রভৃতি কতকগুলি গত পুস্তক রচনা করেন, এবং 'সমাচার-চন্দ্রিকা' পত্রের সম্পাদকতা করেন। রামমোহন রায় প্রমুখ সংস্থারকগণের সহিত একমত না হইয়া, ইনি হিন্দু ধর্ম ও স্মা⇒ সংরক্ষণে যতুবান হট্যা 'ধর্মভা' স্থাপন করেন, এবং 'শ্রীমন্তাগবত পুরাণ', 'মনুদংহিতা', 'ভগবদ্গীতা' প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্র ও সাহিত্য গ্রন্থ মূল ও টাকার সহিত মুদ্রিত করিয়া প্রকাশিত করেন। বাঙ্গালীর মান্দিক সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও প্রসারণে ভবানীচরণের ক্রতিম্বের গোরব এখন সাধারণ বাঙ্গালীর নিকটে প্রায় জ্জাত হইয়া পড়িয়াছে। ( শ্রীযুক্ত ব্রজেক্তনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণের চেষ্টায় ইহার রচনাবলার আলোচনা ও পুন:-প্রকাশের হতপাত হইয়াছে।)

#### সংশোধন

পু: ১৬:— হৈতভাদেবের জীবনকাল, ১৪৮৬-১৫৩৪।

পুঃ ১৬৯--১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে 'ছিয়ান্তরের মবস্তর'।

পৃঃ ১৭০---রাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের জাবনকাল, ১৭৫২-১৮২১।

পুঃ ১৭৪—ঈশ্বচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু, ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

পু: ১৭৫—কবি মাইকেল মধুস্দন দত্তের মৃত্যু, ১৮৭৩ গ্রীষ্টাব্দ।

शृः ১१५-- त्रञ्जलाल वरन्त्राभाधारम् कोवनकाल, १४२१-१४४१।

#### মহাপ্রাণ বর্ণ

্ এই প্রবন্ধে চৌকা বন্ধনীর [ ] মধ্যে যে রোমান অক্সরেও রোমানের আধারে প্রস্তুত নৃতন অক্সরে বাঙ্গালাও অন্ত ধ্রনিগুলি লিখিত হইয়াছে, সেই অক্সরগুলি International Phonetic Association-এর বর্ণমালার। অক্সরগুলি কোন্ধ্রনির প্রতীক, তাহা নিমে নিদিষ্ট হইতেছে:—

:=স্বংধনির দীর্ঘতাজ্ঞাপক : « তারা »[tara], « তার »[ta:r].

~:= সামুনাসিকতা-জ্ঞাপক : • বাস • [ ba:ʃ ], « বাঁশ • [ bâ:ʃ ].

a = সাধারণ বাঙ্গালা আ-কারের ধ্বনি : « রাম » = [ ra:m ].

a = পূৰ্ব-বঙ্গের ৰ কা'ল > (কল্য) -তে যে আ-কার ধ্বনি মিলে; যথা— ৰ কাল > (= সময়, মৃত্যু, ক্লাফ্রর্বণ) = [ka:l]; কিন্তু ৰ কা'ল > (= কল্য) = [ka:l] (ৰ কাল, কাইল > [kail, kail] হইতে)।

ম = পশ্চিম-২ঙ্গের • এক, ত্যাগ, পোঁচা • প্রভৃতি শব্দের স্বরধ্বনি : [ ফ:k, tæ:g, pফ্রণুনি ] :

b=**ব**; e=প্রাচীন আর্যভাষার ( বৈদিকের ) চ-কারের ধ্বনি, কতকটা ক্য=ky-র মত শোনায়; শুদ্ধ plosive বা stop **অর্থা**ৎ তপুপ্ত ধ্বনি—ভালবা অগোষ শুল্পপ্রাণ; eh=বৈদিক < ছ •।

্ৰেলপিন্চন-বাঙ্গালার • চ >-এর ধ্বনি— তালব্য অংঘাষ অল্ল-প্রাণ affricate অর্থাং ছাস্ট্র; (jh=পশ্চিম-বাঙ্গালার •ছ> = chh

ç= জর্মান ich শন্দের ch-এর ধ্বনি, = বৈদিক « শ »।

d = F ; d = W ; dh = W ; dh = B ;  $d^2 = 2$  ব্-বঙ্গের « W »,  $d^2 = 2$  ব্-বঙ্গের « B »।

e=পশ্চিম-বঙ্গের এ-কার; <দেশ, ক্ষেত[• =[de:ʃ, khe:t];

হ=পূর্ব-বঙ্গের এ-কার—[ dɛ:ʃ, khɛ:t ]।

f = मरकोर्घ व्यरपान, उन्न ध्वनि, हेः त्वका f;

g=গ; gfi=ঘ; g'=-পূর্ব-বঙ্গের « ঘ »;

y = ফারসা ¿ অক্ষরের ধ্বনি, ঘোদবৎ উল্ল « ঘ. »।

h = অবোষ • হ », ইংরেজার h, = সংস্কৃতের বিদর্গ; যথা ইংরেজী happy = [ hapi ], hat = [ hart ];

h = সংস্কৃত ও বাঙ্গালার ঘোষবৎ ৫০ হ > ; যগা, বাঙ্গালা ৫ হাড >= [ha:t], ৫ হাট >= [ha:t]।

i = ই, ঈ ; j = • ম », ইংরেজীর y.

্য = প্রাচীন সংস্কৃতের শুদ্ধ তালব্য স্পর্শ-ধ্বনি, বৈদিক • জ », কতকটা গ্য = ৫১-র মত ধ্বনি।

্রি = পশ্চিম-বাঙ্গালার • জ > -এর ধ্বনি; ঘুট ভালব্য ঘোষ ধ্বনি; ব্রিটি = পশ্চিম-বঙ্গের • ঝ >।

k = ক; kh = খ; k² = হ-কারেব প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের ব ক ।

l=ল; m=য়; n=য়; o=৩!

 $p=\gamma$ ;  $ph=\sqrt{\pi}=\gamma$ হ », হিন্দার মত;  $p^2=\pi$ -কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের  $\pi$ 

r= বাঙ্গালার • র • ; া=ইংরেজা চলিত ভাষার r!

ь = সংস্কৃতের দস্ত্য • স », পূর্ব-বঙ্গের • ছ »।

∫=বাঙ্গালার • শ, ষ, স » ; ∫=সংস্কৃতের মুর্ধ্ন্য • ষ »।

t=ভ; th=গ, t=ট; th=ঠ; t², t²=ছ-কারের প্রভাবে উচ্চারিত পূর্ব-বঙ্গের ৫ ত ১ ও ৫ ট ১।

 $u = \overline{\vartheta}$ ,  $\overline{\vartheta}$ ;  $v = rc\overline{\vartheta}$  । গোববং  $\overline{\vartheta}$  মুধ্বনি, ইংরেজার v;  $w = \overline{\vartheta}$ ংরেজার w, ' $\overline{\vartheta}$  অ' ।

x = ফারসা ¿-র ধ্বনি, অঘোষ উল্ল • খ. •।

z = বাঙ্গালা « মেজদ! » [ mezda ] শান্দে প্রত ধ্বনি, ইংরেজীর z, ফারসীর نظف ذ ;

হ বা ় - তামিল ভাষায় প্রাপ্ত ধ্বনি—মূর্ণ্য ৢ ( ব )-এর ঘোষবৎ রূপ।

?= কণ্ঠনালীয় স্পৃষ্ট ধ্বনি (glottal stop).

φ = প্রচলিত বাঙ্গালা « ফ »-এর ধ্বনি; ওষ্ট্য অঘোষ উন্ন।

/3 = প্রচলিত বাঙ্গালা « ভ »-এর ধ্বনি; ওষ্ঠ্য খোববৎ উন্ম।

5 = ফরাগী j-র ধ্বনি, বোদবৎ তালব্য উল্ল (ইংরেজা pleasure শব্দের s-এর ধ্বনি = plezhăr = [ pie 50(11) ;.

১ = বাঙ্গালা অ-কার; তুলনীয়, ইংরেজী call, law [kho:l, lo:].

 $\Lambda = \pi$ ংস্থাতের সংগৃত অ-কার, হিন্দার অ-কার, ইংরেছা cut, son শব্দের স্বরধ্বনি =  $[k \ln v, \sin]$ .

ন=হিন্দীর অতি-হ্রস্থ অ-কার; যথা— • রতন • [ 1Atən ]; ইংরেজীর ago, China, Russia, India প্রভৃতির a (= [əgou, tʃainə, rʌʃə, ɪndɪə]).

 করিয়া গিয়াছেন; আধুনিক ভারতে ইহাদের উচ্চারণ লুপ্ত হয় নাই। অল্পপ্রাণ স্পর্শ বর্ণের (অর্থাৎ বর্ণের প্রথম ও তৃতীয় বর্ণের ) উচ্চারণ কালে, শ্রেয়মান উল্লা বা প্রাণ বা শ্বাসবায়ুর যুগপৎ নির্গমন ঘটিলে, সোল্ল বা মহাপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন ধ্বনির উদ্ভব হয়। ক্-এর উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ বা শ্বাসবায়ু বা উল্লা নির্গত হইলে, দাঁড়াইল ৰ ক্-প্রাণ = গ্ >; তক্রপি ৰ গ্+প্রাণ = গ্ >।

এই প্রাণ বা উল্লা বা খাসবায়ু যথন সহজ ও স্বাধীন ভাবে নির্গত হয়—কণ্ঠনালীর অভ্যস্তরন্থ clottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের মধ্য দিয়া চালিত হইয়া, উন্তুক্ত মুখ-বিবরে কোথাও ব্যাহত বা বাধা প্রাপ্ত না হইয়া, বাহির হইয়া বায়,—তখন ইহা আমাদের কর্ণে হ-কার এবং বিসর্গের ধ্বনিরূপে প্রতিভাত হয়: কণ্ঠনালীর মধ্যন্থিত vocal chords বা অধরোষ্ঠ-স্বরূপ পেশার আকর্ষণের ফলে, clottal passage বা কণ্ঠনালী-মুখের সংবার বা রোধ ঘটলে, নির্গমনশাল খাসবায়ুর দ্বারা আহত হইয়া উক্ত vocal chords বা কণ্ঠনালীয় মধ্যে vibration বা ঝল্পতি হয়, এবং তাহার ফলে, ঘোম-ধ্বনি হ-কারের উৎপত্তি ঘটে; এবং কণ্ঠনালীর মধ্যন্থিত clottal passage বা মুখ-প্রণালীর বিবার বা মুক্তি ঘটলে, vocal chords-এর পেশীগুলির আকর্ষণের কারণ থাকে না, নির্গমনশীল খাসবায়ু নিরূপদ্রবে বাহিরে চলিয়া আইসে, কোনও ঝল্পতি শ্রুত হয় না,—তাহার ফলে অঘোর হ-কারের উৎপত্তি ঘটে।

এই অঘোষ হ-কারই হইতেছে স্বাধীন বিসর্গের মূল্ধানি, যেস্থলে এই বিদর্গকে পূর্বগামী স্বরধ্বনির আশ্রয়-স্থানভাগিত্ব বা অধীনতা স্বীকার করিতে হয় না। ইংরেজার h হইতেছে এইরূপ অঘোষ হ-কার: আমাদের ভারতীয় ঘোষবং হ-কার হইতে ইহা পৃথক। 😎 প্রাণ বা উন্মা বা শ্বাসবায়, যদি অঘোষ বিদর্গ ও ঘোষ হ-কার রূপে বহির্গত হইতে না পারে: মুখের गर्था जिल्लात व्यथना मूर्यत नाहिरत एष्ट्रंबरयत नमार्वरश्त करन, ইহার নির্গমন যদি বাহিত হইয়া যায়, তাহা হইলে যে ধ্বনি শোনা যায়, সেই ধ্বনি হইতেছে জিহ্বাদির স্মাবেশ অনুসারে বিভিন্ন বর্গের spirant বা fricative অর্থাৎ উল্ল ধ্বনি। সহজ ভাবে বিনির্গত হ-কার,--অর্থাৎ অঘোষ [h] এবং ঘোষবং [fi]-এর পরিবর্তে, আমরা তথন পাই—[x, y; ʃ, ʒ; ʃ, ɪ বা z; ১, z;  $\theta$ ,  $\delta$ ; f,  $\mathbf{v}$ ;  $\phi$ ,  $\beta$ ] প্রভৃতি বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থানে উচ্চারিত ভিন্ন ভিন্ন উন্ন ধ্বনি। পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির (এবং ক্রচিৎ পরবর্তী বাঞ্জনধ্বনির ) উচ্চারণের প্রভাবে পড়িয়া, মর্থাৎ এইরূপ স্বর-ধ্বনির (অথবা ব্যঞ্জন-ধ্বনির) উচ্চারণে জিল্লার অবশ্রভাবী সমাবেশের প্রভাবে পড়িয়া, এইরূপ শুদ্ধ বিসর্গ বা হ্-কার, জিহ্বামূলীয়, উপগ্রানীয় প্রভৃতি উন্ন ধ্বনিতে পরিব্তিত চইলা বায়: (यमन [ab, ab > ax, aq; ib, ib > ie, ij, वा ie, ij; ub,  $uh>u\phi$ ,  $u\beta$ ], ইত্যাদি। কণ্ঠা, ওষ্ঠা এবং তালব্য প্রভৃতি এই সকল বিশিষ্ট উন্ন ধ্বনি হইতেছে বিশুদ্ধ কণ্ঠনালীজাত উন্ন ধ্বনি ব। প্রাণধ্বনি অঘোষ • : > ও ঘোষবৎ • হ > [h, fi]-এর রূপভেদ।

স্পর্শ-বর্ণকে মহাপ্রাণ বর্ণে পরিণত করিতে যে প্রাণ বা উন্নার বা খাসবায়ুর আবশুকতা হইয়া থাকে, তাহা কেবল মাত্র সহজ আঘোষ «হ» (আঘোষ «ক্চ্টু তুপ্»-এর সহিত), অথবা সহজ ঘোষবং «হ» (ঘোষবং «গৃজ্ডুদ্বু»-এর সহিত)। অতএব,— অন্ত্রাণ অবোষ • ক্চ্ট্ত্প্ • [k c t t p]-এর সঙ্গে সংক্ষে কণ্ঠনালীয় অঘোষ প্রাণ বা উন্না [h] যোগ করিয়া, অঘোষ মহাপ্রাণ • খ্ছ্ঠ্ণ্ক্ • [kh ch th th ph]-এর উৎপত্তি হয়; এবং তজ্প অন্ত্রাণ ঘোষবং • গৃজ্ড্দ্ব্ • [৫ ] d d h]-এর সঙ্গে কণ্ঠনালীয় ঘোষবং প্রাণ বা উন্না [h] যোগ করিয়া ঘোষবং মহাপ্রাণ • ঘ্রুচ্ধ্ভ্ • [৫ h ] h dh dh bh ]-এর উৎপত্তি ঘটিয়া থাকে।

্ ভারতীয়-আর্য-ভাষায় আদি যুগ হইতে এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি বিভ্যমান; এগুলি মূল আর্য-ভাষার বিশিষ্ট ধ্বনি। সেই হেতু, আর্য ভাষার জন্ম প্রাচীন কালে ভারতে প্রথম যথন বর্ণমালার উদ্ভব হইল, তথন পুথক পুথক অক্ষর দারা এই বিশিষ্ট ধ্বনিগুলি গ্রোতিত হইল। তাহার ফলেই আমরা প্রাচীন ভারতীয় বান্ধী বর্ণমালা হইতে উৎপন্ন নাগরা, বাঙ্গালা, শারদা, তেলুগু, গ্রন্থ প্রভৃতি আধুনিক বর্ণমালাগুলিতে - খ, ঘ, ছ, ঝ > প্রভৃতি পৃথক্ দশটা মহাপ্রাণ বর্ণ পাই। পরবর্তী কালে যথন মুদলমানদের আমলে ফারসা লিপির সাহায্যে ভারতীয় ভাষা হিন্দুস্থানা প্রভৃতি প্রথম লিখিত হইল, তখন মহাপ্রাণ বর্ণগুলির প্রকৃতি সহজেই বিশ্লেষ করিয়া লইয়া, অল্প্রপ্রাণ ধ্বনিব্যঞ্জক • ক, গ, চ, জ, ত, দ • প্রভৃতিতে হ-কার যোগ করিয়া লেখা ইইল- ৫২ ন - - - - -«কৃহ (খ), চ্হ (ছ), জূহ (ঝ), ত্হ (খ), দূহ (ধ)» ইত্যাদি। প্রাচীন লাতীনেরা যে রীতিতে গ্রীকের মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে রোমান বর্ণমালায় লিখিত (প্রাচীন গ্রীক  $\lambda = \psi$ ,  $\phi=\overline{r}$ ,  $\theta=\mathbf{e}$ , রোমানে যথাক্রমে ch. ph, th ), সেই রীতির অহুসরণ করিয়া, ইউরোপীয় রোমান অক্ষরে, আমাদের মহাপ্রাণ < খ, ঘ, ছ, ঝ, থ, ধ > প্রভৃতির স্থানে ইংরেজেরা kh, gh, ch (chh), jh, th, dh প্রভৃতি দেখার ব্যবস্থা করিয়া লইল।

অল্প্রাণ স্পর্শ ধ্বনির অনুগামা এই কণ্ঠনালীয় উন্নধ্বনিরও স্পষ্ট এবং শ্রুতিগমা উচ্চারণ করা আবশ্রক: ভ্রুতিরের উচ্চাবণ ভাষায় বিশুদ্ধ ভাবে বিভাষান না থাকিলে. এইরূপ মহাপ্রাণ স্পর্শবর্ণগুলির উচ্চারণ করা যে জর্ঘট হইয়া উঠে, ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় 🔨 আধুনিক ভাবতে বহু শতান্ধী ধরিয়া মৌখিক ভাষার বিকারের বা পরিবতনের সঙ্গে সঙ্গে, সংস্কৃত বা ভাবতের আদি-আর্থ-ভাষাব প্রাচান উচ্চারণ-বাতি সর্বত সংরক্ষিত হইতে পারে নাই। 'সংস্কৃত', উচ্চারণ-পরিবর্তন বা উচ্চারণ-বিকৃতির ফলে, 'প্রাক্ত' হইয়া দাডাইল। উচ্চারণের এই ব্যতায়, বা বিকাব অথবা পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, এক স্বাভাবিক বিকাশ-ধর্মের ফলে; কারণ, প্রতি পুরুষে বা বংশ-পীঠিকায়, ভাষা অলক্ষিত ভাবে একটু একটু করিয়া বদলায়। অনেক সময়ে এই বদলাে: এত স্থাভাবে ঘটে যে, ছই তিন পুরুষেও সাধারণ লোকে তাহা ধরিতে পারে না। অপর, উচ্চারণের ব্যত্তায় ঘটিয়াছিল, নানা অনার্য-ভাষা জাতি কভিক আর্য ভাষা গ্রহণের ফলে: আর্য ভাষার ধ্বনি-রাতি অনার্যের অভ্যন্ত ছিল না, আর্য ভাষা অনার্য-ভাষার দারা গুলাত হইতে থাকিলে, অনার্য ভাষার বহু ধ্বনি, বহু উচ্চারণ-রীতি এই আর্ম-ভাষায় আসিয়া যায়। ভারতবর্ষে যে লক্ষ লক্ষ অনার্য ভাবী আর্য ভাষা গ্রহণ করিয়াছিল, সেরপ অমুমান করিবার পক্ষে অনেক কারণ আছে। এইরূপে প্রাক্ত যুগেই সংস্কৃত ভাষার ভাঙ্গন ধরিয়াছিল—বাহতঃ উচ্চারণে, এবং

আভ্যন্তরীণ ভাবে শব্দে, ব্যাকরণে, ও বাক্য-রীতিতে। শ্রুপরে আরও ধরে। আদি-আর্থ-ভাষার তথা প্রাক্ত যুগের উচ্চারণ-রীতি কিরপ ছিল, তাহা সর্ব্বত্র স্পষ্ট ভাবে বুঝিবার উপায় নাই । কিন্তু আধুনিক আর্থ ভাষাগুলির আলোচনা করিলে দেখা যায়, আদি-আর্থ উচ্চারণ-রীতি বহুত্বলে অনপেক্ষিত ভাবে পরিত্যক্ত বা পরিবর্তিত হইয়াছে। এইরূপ পরিত্যাগ বা পরিবর্তন যেকত প্রাচীন কালে ঘটিয়াছে, তাহা স্পষ্ট করিয়া নির্ণয় করা হুংসাধা বা অসাধ্য।

্বাঙ্গালা ভানায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলির (এবং হ-কারের)
অবস্থান আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, ইহাদের যথাযথ
উচ্চারণ-বিবয়ে সমগ্র গোড়-বঙ্গদেশ (অর্থাৎ রাঢ়, বরেক্স, বঙ্গ,
সমতট, চট্টল) এক নহে। এই বর্ণগুলিব ছই প্রকারের উচ্চারণের
অন্তিত্ব স্পান্ত। এক প্রকারের উচ্চারণ পশ্চিম-বঙ্গে ('গোড়-দেশে') শোনা যায়; মন্ত প্রকারের উচ্চারণ পূর্ব-বঙ্গে ('বঙ্গ-দেশে') মিলে। উত্তর-বঙ্গে (বরেক্স-ভূমিতে ও কামরূপে) পূর্ব-বঙ্গের প্রভাব আজকাল সম্প্রক ভাবে বিগ্রমান, কিন্তু উচ্চারণ-বিষয়ে এক সম্যে উত্তর-বঙ্গ রাঢ়েব সহিত্ব সম্মান ছিল বলিয়া
অনুসান হয়। আমরা গোড় ও বঙ্গ-এই ছই প্রদেশের বিশিষ্ট
উচ্চারণ আলোচনা করিব।

প্রাপ্ত । গোড়ের মহাপ্রাণ বর্ণগুলির উচ্চারণ-সম্বন্ধে বিশেষ
পুদ্ধামুপৃদ্ধারণে কিছু বলিব না, অন্তত্র এ বিষয়ে সবিস্তার
আলোচনা করিয়াছি। গোড়েছ-কারের উচ্চারণ বলবং আছে—
) শব্দের আদিতে, গোষবং ২০-কে আমরা যথায়থ উচ্চারণ করিয়া
থাকি; যেমন—১২য়, হাঁত, হিত, হে, হোম, হুকুম, হিন্দু (হিঁছ)১০

[hoe, ha:t, hi:t, he:, ho:m, hukum, hindu 4 hidu] 1 শব্দের মধ্যে ঘোষবং « হ » তুর্বল হট্যা পড়ে, এবং সাধাবণতঃ कथिक ভाষায় नुश्र रयः यथा. - ফলাহার > ফলাআর > ফলার [pholasiar > pholaar > pholar, polar]; পুরোহিত >পুরোইত্ > \*পুরুইত্ >পুরু কু/purofii > puroit > puruit > purut]; वाहाख्त> वाञाख्त [bafattor > baattor]; পहँ हां > প্ৰছা > প্ৰছা, প্ৰীছা [paffac]ha > pāhuc]ha > pāne]ha]; বহু > বহু > বই, বৌ [bəfiu: > bəfiu > bəu] : মহ > মৌ [məfiu>mou] ; मिह्र भहें, देन [[əfii>[oi] ; निह्र भहें, देन [dofii > dor] • / শব্দের অস্তে ঘোষবং • হ • [fi] গৌড়ে পাওয়া যায় না—লুপ্ত হয়: অথবা শেদে স্বরবর্ণ আনা হয়, এবং এই স্বরবর্ণের আশ্রয় পাইয়া \* > পূর্ণ-ভাবে অবস্থান করে; যেমন- • সাধু > সাত্ > সাহ্ > সাহ্ > সা, বা সাহা [ sa:dhu > fa:hu > fa:ho > fa:h > fu: faha]; कांत्रभी শাহ >শা, শাহা [ a:h > a:, fafia]; অষ্টাদশ > অটঠারহ— हिन्ही अर्थात्र [Athairafi], वाञ्चाला आंश्रादता [atharo] »; ইত্যাদি।8) স্ববোষ · হ » [11]—সর্থাৎ বিদর্গ—গৌড়ের ভাষায় হর্য-বিস্ময়াদি-বাচক অব্যয় শব্দে, কেবল শব্দের অন্তে, শোনা যায় : বেমন- • আ:, এ:, ইঃ, ভঃ, উ: [ah, eh, ih, oh, uh] • ইত্যাদি; আবার এই ধ্বনি, আশ্রিত স্বরুধ্বনির প্রকৃতি-অনুসারে, বিকরে বিভিন্ন উন্ন ধ্বনিতেও পরিবতিত হইতে পারে: • আখ., এশ., ইশ্. ওফ্, উফ. [ax, ec, ic বা if, oo, uo] > ইত্যাদি। ম্পূৰ্ম মহাপ্ৰাণ ধ্বনিগুলির মধ্যে, «ফ্ভ » সাধারণতঃ ওষ্ঠ্য উল্ল ধ্বনিতে পরিবতিত হইলা গিলাছে 📈 • ফল • = [phol] না হইয়া [ቀুৱা], বা [fal]; « প্রকৃল্ল » [prophulla] স্থানে [propullo, profullo] ✔ • ভয় > = [bhəĕ] স্থলে [βəĕ], • উভয় > = [ubfiəĕ] স্থলে [uβ১ĕ] বা [uvɔĕ]; « অভিভাবক »—[obfibfiabok] স্থলে [οβiβabok, ovivabok]; «লাভ »=[la:bh] না হটয়া [lɑːβ, loːv]. ৰফ ভ • ভিন্ন অন্ত মহাপ্রাণ বর্ণ (খঘ, ছ ঝ, ঠ চ, থ ধ) পশ্চিম-বঙ্গের উচ্চারণে শব্দের আদিতে অবিকৃত থাকে, এইরূপ অবস্থায় এগুলি স্পষ্ট উচ্চারিত হইয়া থাকে— মহাপ্রাণের বৈশিষ্ট্য ( অর্থাৎ অল্পপ্রাণ স্পর্শের সঙ্গে অধ্যেষ বা ঘোষবং হ-কারের উত্তারণ) এখানে পূরাপুরি বিভ্যমান আছে; বেমন - - খায় [khaš], ক্ষতি [khoti] (অথবা 'ক্ষেতি' [kheti] ), Mi [khû:], Vi [gha:], Yu [ghu:m], Wi [ghra:n], इम्र [efnet], इम्म [efhana], काउँ मितिता, अंख [दिरिक्त], बाँक दिरिक्तिको, अकृत [chakur], किंका [thika], চাক [dha:k], coin [sho:l], थाना [thala], थ'रन [thole], धान [dba:n], धर्म [dbormo], अन [abrubo] > इंड्रानि। কিন্তু শব্দের অন্তে এই মহাপ্রাণগুলি আসিলে, বা শব্দের মধ্যে অন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বে আসিলে, ইহালের প্রাণ-আঃশটুকু, অর্থাৎ আফুসঙ্গিক হ-কার ( অধোষ বা ঘোষবং ), আর উচ্চারিত হয় না,--কেবল অলপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিই শোনা যায়; এক কথায়, এই অবস্থায় উচ্চারণে ইহারা অল্পপ্রাণ বর্ণেই পরিবতিত হয়; যথা— • মুখ=মুক্ [ mu:kh>mu:k ], রাখ=রাক্ [ra:kh>ra:k], রাখিতে > রাখ্তে=রাক্তে [rakhite > rakhte > rakte], দেখিতে > দেখতে=দেকে [dekhite > dekhte > dekte], বাঘ=বাগ [ba:gfi > ba:g], বাঘকে > বাগ্কে = বাক্কে

[bagfike>bagke>bakke], মাছ=মাচ [ma:cfh>ma:cf]. মাছটা = মাচ্টা [macshta>macsta], গাঝ = গাঁজ [ বি: ত্রিনি>  $[\tilde{\alpha}:\tilde{\beta}]$ ,  $\tilde{\gamma}$   $\tilde{\gamma}$  कार्ठ=कार्ट [ka:th > ka:t]. बाठि>बार्ट [fathi > fa:t], অষ্ট> অট্ঠ > আঠ > আট [a:thə > a:t], রাড় > রাড় [ra:th> ra:r]-( •ড ঢ• শব্দের মাঝখানে বা শেষে থাকিলে •ড ঢ• হইয়া यात्र ), राष>राङ [fia:thə > fia:t], পথ=পত [pe:th > po:t], বাধ = বাদ [ba:dh > ba:d], সাধিতে = সাগতে = সাদতে >সাত্তে [ adhite > adhte > fatte] \* ইত্যাদি। ্শব্দের অভ্যন্তরে হুই স্বর্গবনির মধ্যে অবস্থান করিলে গৌডে অনেক স্থলে, বিশেষতঃ রাচে, মহাপ্রাণ বর্ণগুলি রক্ষিত হয়: কিছু ভাগীরথীর ছই ধারের দেশে, ভদু চলিত ভাষায়, এক্ষেত্রেও মহাপ্রাণ বর্ণ শোনা যায় না। অঘোষ মহাপ্রাণ হইলে শব্দের অভান্তরে উচ্চারিত হইতে পারে, কিন্তু অতি মুহুভাবে, মোটেই জোর দিয়া নহে : বেমন-- ে দেখা, আছে. ক'রছে, মিছা= মিছে, কঠো, কথা [daekba, ache, korche, micha > miche, ke tha, kotha]---भाषात्रण इं हेशान्त्र छेळावन कवा हम - शाका, ভাতে, ক'ডেচ, ফিচে, কাটা, কভা [daka, acfe, koccfe, micfe, kata, kəia] • ; ভবে • গ্রাথা [darkla], আছে, ক'ছে, মিছে, কাঠা, কথা > ও খনেকে বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঘোষবৎ মহাগ্রাণ সাধারণতঃ পুরাপুরি বা বিশুদ্ধভাবে শোনা যায় না: যেমন- বাদের, বাঘা [baeher, baeha] >; বদি কেই কলিকাতা অঞ্চলে - বাগ্ছের, বাগ্ছা - [bag-fier, bag-fie], বলে, তাহা হইলে লোকে 'রেটো টান' ধরিয়া ফেলিবে— - বাগের, বাগা -

[bager, baga]—এইরপ অল্প শাল উচ্চারণই স্বাভাবিক। তজ্ঞপ বাঝা=বাঁজা [ bāৣৡিha > lāৣৡa ], মাঝুয়া > মেজো [ maৣৡিhua > meৣৡo ], দূঢ়=জিড়ো [drußə>driro], বাধা =বাদা [badha>bada], বাধা=বাদা [bādha>bāda] •।

গৌড বা পশ্চিম-বন্ধ সম্বন্ধে অতএব বলা যায়-

১। হ-কার এবং মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি শব্দের আদিতে স্ক্রপষ্ট ভাবে উচ্চারিত হয় 

শব্দের অভ্যন্তরে বা অন্তে হ-কারেব লোপ এবং মহাপ্রাণের অলপ্রাণে আনয়নই সাধারণ, তবে কচিং বিকল্পে অংঘায় মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হইতে পারে। (সাধুভাষার পাঠে, বা সজ্ঞান ও সচেষ্ট সাধুভাষামুমোদিত উচ্চারণে অবশ্য বহু ৄি। বা ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণ উচ্চারিত হইতে পারে।)

২। শিবেষ • হ • [h]—বিসর্গ—শব্দের অস্তে শোনা যায়, এবং এই অঘোষ হ-ই অঘোষ মহাপ্রাণের—• থ ছ ঠ থ ফ •-এর অঙ্গীভূত হইয়া বিগুমান [k-h, cj-h, t-h, t-h, p-h]। /

এতডির ব্ন(ণ), ম, র, ল >—উচ্চারণে ইহাদের পরে হ-কার আসিলে, এই হ-কারকেও সাধারণতঃ বর্জন করা হয়—ষেখানে সচেষ্ট উচ্চারণ করা হয়, সে অবস্থা ছাড়া: যথা— চিহ্ন চিন্নো [cifinn > c]infio > c]inno], মধ্যাহ্ন = মোদ্ধান্ন [madhja:finn > modhja:nho > modhfanno], অপরাহ্ন = অপোরান্ন [apara:fina > operation > operation], ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ > ব্রাম্হণ = ব্রাম্মোন [bra:fima, > bramhop > brammon], ব্রাহ্ম অর্থাৎ ব্রাহ্ম, ব্রাম্হ = ব্রাম্মো [brafimə > bramhə > bra

gorrit], আহলাদ অর্থাৎ আহ্লাদ > আল্হাদ = আল্লাদ্ [a:fila:d.s >alhad > allad], প্রহলাদ অর্থাৎ প্রহ্লাদ > প্রল্হাদ = প্রোল্লাদ্, প্রেলাদ্, পেল্লাদ্, [prxfila:dx > prolfiad > prolfiad, presfad > prollad, pellad] >, ইত্যাদি।

\গোড়ের ভাষাকে পশ্চিমের হিন্দীর সহিত তুলিত করিলে দেখা যায় যে, হিন্দী এ বিষয়ে গৌডের ভাষা অপেক্ষা অধিকতর রক্ষণশীল। হিন্দাতে সব ক্ষেত্রেই—কি আদিতে, কি মধ্যে, কি অস্তে—হ-কার [fi] এবং মহাপ্রাণ ধ্বনি ভট্ট থাকে: যথা— বাঙ্গালা « বোনাই » [bonai], হিন্দা « বহনোজ » [bʌɦno:::]: वाञ्चाला - वर्डे, (वो - [bou], हिन्हों - वह - [bafiu:]; वाञ्चाला < তের > [tero], হিন্দী < তেরহ > [terrali, terralia]. 🖳 🖔 ে। ১ এক্ষণে বঙ্গের ( অর্থাৎ পূর্ব-বঙ্গের ) মৌথিক বা কথা ভাষায় এই ধ্বনিশুলির যে উচ্চারণ শোনা যায়, তাহার আলোচনা করা যাউক। পশ্চিম-বঙ্গের সাধারণ অধিবাদীর ধারণা এই যে. পূর্ববঙ্গ-বাশিগণ ঘোষ মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে না, এবং ঘোষ মহাপ্রাণ বর্ণগুলিকে অল্পপাণ করিয়াই উচ্চারণ করে— « घ या । ध छ »- तक एक « श क छ न व » विद्या था तक। চ-বর্গীয় বর্ণজ্বলির ভালবা উচ্চারণ—অর্থাৎ [cl. clb. 15, 156]— স্থলে দন্ত্য উচ্চারণ—[ts, s, dz বা z]; এবং « ড়, টু » স্থলে • র • ; এইগুলির, ও ঘোষ মহাপ্রাণের অন্তপ্রাণ উচ্চারণ ; তথা হ-কারের লোপ; এই সমস্ত পূর্ব-বঙ্গের ভাষার বা উচ্চারণের বৈশিষ্ট্য বলিয়া গুচাত হইয়া থাকে:

কিন্তু এই মহাপ্রাণগুলিকে যে কেবল মাত্র অল্প্রপাণ করিয়া
লথ্যা হয় না, ও হ-কারের লোপ-সাধন মাতৃ হয় না, ইহা প্রত্যেক

পূৰ্ববন্ধ-বাদী জানেন 🗸 আদল কথা এই যে—কণ্ঠনালীতে জাত উন্ন ধ্বনি, হ-কারের পরিবর্তে অন্ত একটি ধ্বনি পূর্ব-বঙ্গে বাবহৃত হয়, প্রবং মহাপ্রাণ বর্ণে অবস্থিত অংশাষ বা ঘোষ উন্মা বা প্রাণ অথবা খাসবায়ু, অর্থাৎ কিনা হ-কারের স্থানে, এই নবীন ध्विनिती डेक्काविक द्या । । এই ध्विनिती दहेरकहरू, कर्शनानीव मूर्य অবস্থিত মুখদার-স্বরূপ পেশাগুলির স্পর্শ ও ঝটতি বিচ্ছেদের ফলে জাত এক প্রকার স্পর্শ-ধ্বনি—glottal stop বা 'কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনি' ৷ প্রক্রিক প্রক্রিক প্রক্রিক কণ্ঠনালীয় মধ্য দিয়া নিঃখাস্বায় যথন বহিষ্ঠত হয়, তথন তাহা কোথাও বাধা প্রাপ্ত না হইলে, স্বরধ্বনির উৎপত্তি হয়। মুখ-মধ্যে নির্গমন-পথ অত্যস্ত সন্ধৃচিত হইলে, মুখ-বিবরের সঙ্কোচ-স্থানের অবস্থান-অনুসারে বিভিন্ন উল্ল ধ্বনির উদ্ভব হয়। মু**থ-**বিবরের অভ্যন্তর-স্থিত বায়ু-নির্গমন-পথকে জিহবার দারা পূর্ণ ভাবে বা আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ করিয়া দিতে পারা যায়। আংশিক ভাবে অবরুদ্ধ অবস্থায়, বায়ু যথন জিহবার গ্রই পার্শ্ব স্থিত উনুক্ত স্থান দিয়া নির্গত হয়, তথন ল-কারের ধ্বনির উদ্ভব হয়। জিহবাকে মুখের উধর্বভাগে স্পর্শ করাইয়া মুখপথকে সম্পূর্ণ ভাবে বদ্ধ করা যায়: এবং অধর ও ওঠ উভয়কে মিলিত করণান্তর মুখ বন্ধ করিয়া-ও এই মুখপথ অবরুদ্ধ করা যায়। নির্গমনশাল বায় রোধস্থানে আসিয়া জমে, এবং জিহ্বাকে ঝটিতি নামাইয়া লইলে, বা অধরে ছিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলে, কদ্ধ বায়ু হঠাৎ দার উন্মুক্ত পাইয়া সবেগে বহির্গত হইবার চেষ্টা করে, তথন একটা explosion বা ফট্-কার ধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় বিলি, সঙ্গে সংগ্লে • ক্ গ্, চ্ জ্, ট্ড্, ত্দ্, প্ব্» প্ৰভূতি কণস্যা 'সেশ-ধননি' শ্ৰুত হয়

কিন্তু মুখপথ রুদ্ধ করার সঙ্গে নাসাপথ উন্তুত থাকিলে, রোধের অবস্থান-অনুসারে নাসিক্য-ধ্বনি • ঙ্ঞ্ণ্ন্ম্ • [ŋ ɲ n m]-এর উৎপত্তি হয়।

স্পর্শ-ধ্বনির উদ্ভবে জিহ্বা এবং অন্ত বাগ্যন্তের পূর্ণ স্পর্শ, এবং মুখপণের রোধ আবশুক। মুখ-বিবরে জিহবা-ছারা, বা মুখছারে অধরোঠের সহায়তায় যেরূপ রোধ হয়, তদ্ধপ রোধ কণ্ঠনালার ভিতরেও হইয়া থাকে: এবং এই রোগ বা স্পর্শের ফলে, সেখানে যে স্পর্শ-ধর্নির উদ্ভব হয়, ভাহা বহু ভাষায়, ১ ক. গ. ত, দ. প. ব -- এর মত একটা বিশিষ্ট বাঞ্জন ধ্বনি বলিয়া স্থাকত হইয়াছে। চলিত বাঙ্গালায়—গৌড়ের ভাষায়ও – ইহা তুর্লভ নহে: কাশিবার সময়ে, যথন কণ্ঠনালীপথের পেশা-দারা নালীপথের জত রোধ ও উন্মোচন ঘটে. তথন আমরা সকলেই এই কণ্ঠনালী-জাত স্পূৰ্ণ ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া থাকি। এই প্রনির জক্ত ইউরোপীয় ধ্বনিতত্ত্বিদ্যাণ ি বা ি এইরপ একটি অক্ষর ব্যবহার করিয়া থাকেন। আমরা বাঙ্গালায় ['। (উদ্ধার-চিন্তু) অথবা 🔁 । (ইলেক-চিহ্ন) ব্যবহার করিতে পারি। এই ধ্বনির জন্ম অক্রুটা থাকিলে, সাধারণ কাশির ধ্বনি যাহা আমরা কানে শুনি. তাহাকে বানান করিয়া লেখা যায়--['abbo 'abo] = « 'আংফা 'আহা । এই ধ্বনি আরবাতে 'হামজ.।' বা 'আলিফ হামজ.।' নামে একটি বিশিষ্ট বাঞ্জন-প্রনি | ১ | বলিয়া স্বীকৃত: যেমন-, ra's, sā'ıl, ta'ammul عمام ومأت وقوان ونظمل ماثل رأس qui'an, ma'ata, ma' ইত্যাদি। জর্মান ভাষার শব্দের আদিতে এই ধ্বনি খুবই পাওয়া যায়—জব্মানে যেখানে কোনও শব্দের প্রারম্ভে মহ্য কোনও ব্যঙ্গন-ধ্বনি থাকে না, তথন সেথানে

এই কণ্ঠনালীয় স্পৰ্শ-ধ্বনি আদে—জর্মান ভাষায় স্বরাদি শক নাই: যেমন—auch, Abend, echt, Ihre, Ehe, und, Uhr, Onkel, Ohl, Oesterreich=['aux, 'a:bent, 'eçt, 'i:rə, 'ehə, 'unt, 'u:r, 'əŋkl, 'o:l, 'öster-raiç] ইত্যাদি।

> \ পূর্ব-বঙ্গে হ-কারের বদলে যে এই ধ্বনিই ব্যবহৃত হয়,
হ-কারের লোপ হয় না, ইহা একটু কান পাতিয়া শুনিলেই
গৌড়িয়া লোকও বুঝিতে পারিবেন। যথা— হাইল>'আইল্
[hail>?ail]; হয়>'অয় [həĕ>?əĕ] ﴿ হাত>'আত [ha:t>
?a:t]; হাতী>'আতী, 'আতী [ha:ti>?ati, ?attı]; হাটীয়া>
'আইট্যা [haṭia > ?aiṭs]; হিন্দু>'ইন্দু [hindu > ?indu];
হঁকা, হুকা>'উকা, 'উকা [hūka, huka>?uka, ?ukka];
হানি>'আনি [hani>?ani] »; ইত্যাদি।

আগ্হাৎ » স্থলে « আগ্'াৎ, 'আগাৎ » [aghat > ag'at,
 ?agat]; ইত্যাদি

কিন্তু প্রথোষ মহাপ্রাণ ম্পর্শ-ধ্বনি, শব্দের আদিতে থাকিলে, মহাপ্রাণরপেই উচ্চারিত হইত; যথা— «খাওয়া [khaŏa]; ঠাকুর [thakur]; থোয় [thoe]; ফল [pho:l] »। শব্দের মধ্যে অবস্থানে «খ, ঠ, থ, ফ » কোনও স্থলে মহাপ্রাণ-রপেই রক্ষিত হইয়া আছে,—যেমন «পাথা. আঠা, কথা » [pakha, atha, kotha]; কিন্তু কোনও কোনও স্থলে, এইরপ শব্দের মধ্যে অবস্থানেও এগুলির কঠনালীয়-ম্পর্শ-মিশ্রিত হইয়া যাইবার প্রমাণ আছে।

জ্ব প্রতি প্রশ্বনর্থ বা অন্ত কোনও বর্গ, উন্ন-ধ্বনি অঘোষ বা ঘোষবং হ-কারের পরিবর্তে এইরূপে ক্রুণ্ঠনালায় স্পর্শ-ধ্বনির সহিত সংযুক্ত হইয়া উচ্চারিত হইলে, বাঙ্গালায় তাহার কি নাম দেওয়া যাইবে ? ইংরেজিতে ইহাদের নামকরণ করা হইয়াছে— Implosive বা Recursive, বা Consonants with Glottal Closure, বা Consonants with accompanying Glottal Closure. Implosive-এর বাঙ্গালা করা ঘাইতে পারে 'অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট', I ecursive-এর 'পুনরাবৃত্ত'; এবং শেষোক্ত ছইটা ব্যাখ্যাময় ইংরেজী অভিধার বাঙ্গালা করা ঘাইতে পারে—'কণ্ঠনালায়-স্পর্শ-মিশ্র' বা 'কণ্ঠনালায়-স্পর্শার্গত'। প্রথম ও তৃতীয় নাম ছইটাই শ্রুত্মাত্রেই এই প্রকার ব্যঞ্জন-ধ্বনির বৈশিষ্ট্য-সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করিয়া দেয়। এই ছইটা নাম আমরা আপাততঃ ব্যবহার করিতে পারি।

🖇 ৮। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় মহাপ্রাণ-ধ্বনির আলোচনার সঙ্গে

সঙ্গে, আরও কভকগুলি ব্যঞ্জন-বর্ণের ধ্বনি-পরিবর্তনের আলোচনা একটু আবশুক হইবে :—

- ক। তুই স্বরের মধ্যন্থিত «ক», অঘোষ উন্ম কণ্ঠা-ধ্বনিতে—
  জহুবামূলীয় বিসর্গের ধ্বনিতে—পরিবর্তিত হইয়া যায়;
  যথা— «ঢাকা=ড্বাখ.া» [dħaka>d²axa]। আবার
  এই অঘোষ «খ.» [x], ঘোষবৎ «ঘ » [g]-এতেও
  পরিণত হয়। এবং কচিৎ এই «ঘ.» [g] আবার
  «হ»[ħ]-কাররূপে দৃষ্ট হয়: [d²aga d²aĥa]।
- थ। 5, 5, क [], ती, की यशक्ता [ts, s. dz] इत।
- গ। ছই শ্বরের মধ্যস্থিত « ট », ঘোষ « ড »-এ পরিণত হয় ; ষণা, «ছুটী » = পশ্চিম-বঙ্গে [c]huṭi], পূর্ব-বঙ্গে [ɛuḍi]. ট-জ্বাত এই « ড » কথনও « ড় »-কার হইয়া যায় না।
- ঘ। দক্ষিণ-পূর্ব বঙ্গে—চট্টলে, ত্রিপুরায়—আগু ত-কার, থ-কার-ভাব প্রাপ্ত হয়।
- ও। চট্টল, ত্রিপুরা ও শ্রীহটে স্পর্শ « ক » ও «প » [k, p],
  যথাক্রমে উন্ধ « খ » ও « ফ.» [x, φ] অর্থাৎ জিহ্নামূলীয় ও উপায়ানীয় বিসর্গের ধ্বনিতে পরিবর্তিত হয়;
  বেমন « কালীপূজা » [kalipufয়a] = [xaliφudza]।
  ময়মনসিংহ ও বরিশালের বাঙ্গালায়ও আছ « প »-কারের
  এইরূপ উচ্চারণ শোনা যায়।

্বি পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, শব্দের আদিতে অঘোষ মহাপ্রাণ অবিক্বত থাকে; ঘোষ মহাপ্রাণ, ঘোষবং কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র অল্প্রপ্রাণ হইয়া যায়; এবং হ-কার [fi], কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিতে—[ণ্]-তে—পরিবর্তিত হয়।

শব্দের মধ্যে যদি মহাপ্রাণ ধ্বনি বা হ-কার থাকে, তাহা হইলে প্রথমত: সেই মহাপ্রাণের স্থলে কণ্ঠনালীর-স্পর্শ-মিশ্র অলপ্রাণ, এবং হ-কারের কণ্ঠনালীর স্পর্শ-ধ্বনি আইসে; এবং পরে, এই অল্ল-প্রাণের সহিত যুক্ত কণ্ঠনালীর স্পর্শ-ধ্বনি, ও হ-কারজাত শুদ্দ কণ্ঠনালীর স্পর্শ-ধ্বনি, নিজ স্থান পরিত্যাগ করিয়া, শব্দের আছ অক্ষরে আসিয়া উচ্চারিত হয়। আছ্ম অক্ষরে প্রথম ধ্বনি স্বরবর্ণ ধাকিলে, সেই স্বরবর্ণের পূর্বে বসে; এবং বাজনবর্ণ থাকিলে, এ ব্যক্ষনবর্ণের সহিত মিলিত হইয়া, নৃতন অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট বাজনের স্বষ্টি করে। নিমে প্রদত্ত উদাহরণগুলি হইতে বিবয়টা বোধগমা হইবে।

• পাখা=পাক্হা> পাক্'!=প'াকা [rakha > pak'a > p'aka], ফ.'াকা[\phi'aka]; ফ্:খ= ছক্খ= ছক্-ক্হ = ছক্-ক্'আ=
দ্'উক্ক [duhkha>dukkhə > dukk'ə > d'ukkə]; প্ৰি =
পুত্'ই = প্'উতি [puthi > put'i > p'uti]; কথা= কত্'আ!=
ক্'আতা [kətha > kət'a > k'əta]; কথ-বেল= ক্'আন্-বেল
[kəth-bel > k'ədbel]; মেধ্য= মেত্'আৰ্= ম্'এত্য় [methər > met'ər > m'etər]; চিঠি= চিট্'ই = চ'ইডি [c]ithi >
c]it'i > ts'idi]; কাঠাল = কাট্হাল = কাট্'আল = ক্'আডাল
[kāṭhal > kaṭ'al>k'aḍal]; পাঠা= গাঁট্হা = পাট্'আ=
শ্'আডা, ফ্'আডা [pāṭha > paṭ'a > p'aḍa, \phi'aḍa];
উঠন = উট্হন = উট্'অন = 'উডন [uṭhən>uṭ'ən > 'uḍən];

লাঠি=লাট্হি=লাট্'ই=ল্'াডি [lathi > lat'i > l'adi]; তথ্তা=তক্হতা=তক্'তা=ত্'অক্তা [təkhta > tək'ta > t'.kta]  $\bullet$ ; ইত্যাদি।

তদ্দেপ,— • অন্ত অন্ত্ > অন্ত্ > 'অন্ত্ , 'অন্ত [undfid > and > 'anda]; अशक > अहमम' अकथ, = 'अहम् क [ adfijakkha > aiddakka]; আভ = আবহ = আব্'='আব [a:bfi > a:b'> 'a:b]; আধা= আদৃহা= আদৃ'আ ='आम [adha > adea > eada]: काँध=कान्म'=क'न्म  $[k\tilde{a}:d\hat{h}=ka:nd^{9}>k^{9}a:nd];$  বাঘ=বাগ্য=বাগ্য=ব্ৰাগ [ba:gh > ba:g' > b'a:g]; ভজ্মপ, ভাগ = ব্'াগ [bha:g >  $b^{2}a:g$ ; sim = sim = sim' = sim' = sim' [gadha > gada > ]ত্ৰ'ada]; বন্ধি = ব'উদ্দি [buddhi > b'uddi]; দীঘী = দি'গি [dighi>dig'i > d'igi]; জিহ্বা=জিব্ভা=জি'ব্বা, জে'ব্বা ( = dz) [£:bbfia > dzibb²a > dz²ibba, dz²ebba]; হধ=দ'উদ [du:dh > d'u:d]; মেঘ=ম'এগ [me:gh > m's:g]; লাভ=ল্'াব [la:bfi > la:b' > l'a:b]; সভা= স'অবা [ [əbfia > ['əba]; শাঝ = স্'ানজ [ ʃã:ʃʒfi = ʃa:ndz'> >ʃ²a:ndz]; দেড়=দেড়'=দ্'এড় [de:rfiə>de:r²>d²e:r] • ! • ডाहिन> ड'हेन = ड'ाहेन [dafin > da'ın > d'ain]: তহবিল = ত-'অবিল = ত্'অবিল [tofiabil > tarabil > trobil]; ডাত্তক = ডা'উক > ড'াউক [dafiuk > d'auk]: বহিন = ব'ইন =ব্'অইন, ব্'উইন [bəfiin>bə'in>b'oin, b'uin]; বাহির= বা'ইর = ব'াইর [bafiir > ba'ir > b'air]; শহর = শ-'অর = শ'অঅর, শ'অর [[əfiər > [əˀər > [ˀəər, [ˀəːr]; মহল=

ম্'অঅল [mofiol > m²ool]; সাহস = শা'অশ্ = শ্'ণ্ডশ্ [ʃafioʃ > ʃa²oʃ > ʃ²aoʃ]; বাহল্য = ব্'ণ্ডিইল্ল [bafiulljo > ba²uillo > b²auillo]; সন্দেহ = স্'অন্দেঅ [ʃəndefiə > ʃənde²ə > ʃ²əndeə] • ; ইত্যাদি।

হ-কারের বা মহাপ্রাণের উন্ন অংশের বিকারে জাত কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনিকে শব্দের আদিতে এইরূপে আগাইয়া দেওয়া, পূর্ব-বঙ্গের কথিত ভাষায় একটি আশ্চর্য বা লক্ষণীয় রীতি।

১) ১০। পূর্ব-বঙ্গের ভাষায়, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের প্রাণ বা উল্লার পরিবর্তে কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-ধ্বনির আগমনের ফলে, সংস্কৃতে অজ্ঞাত, নৃতন কতকগুলি কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-মিশ্র, বা কণ্ঠনালীয়-স্পর্শাহ্মগত, অথবা অভ্যন্তর-স্পৃষ্ট ব্যক্সনবর্ণের উদ্ভব ঘটিয়াছে: ম্থা— « ক' গ', চ' (=1:') জ' (=1:'), ট' ড', ত' দ', ন', প' ব', ম', র', ল', ম' »। এগুলি পূর্ব-বল্লের সাধারণ « ক গ, চ (1s) জ (dz), ট ড, ত দ, ন, প ব, ম, র, ল, ম' » হইতে পৃথক, এবং ইহাদের ম্থাম্থ উচ্চারণের উপর পূর্ব-বল্পের ভাষায় শব্দের অর্থ নির্ভর করে । — য়্থা—

কান্দ্  $[k\alpha:nd]=$ কাদ্, কিন্তু কাঁধ=ক'ান্দ্ (ক্'আন্দ্)  $[k^2\alpha:nd];$ 

গা [ea:] = দেহ, কিন্তু ঘা=গণ (গৃ'আ) [e'a:]; গুরা [gura] = গোরা, কিন্তু ঘোড়া=গু'রা (গৃ'উরা) [e'ura]; জুর [dzə:r] = জুর, কিন্তু ঝড় = জু'র (জু'অর) [dz'ə:r] (জ্ব dz);

ডাইন [dain] = ডাকিনী, কিন্তু ডাহিন = [dain] = ডা'ইন (ড়'আইন), দক্ষিণ;

তারা [tara] = নক্ষত্র, তাহারা (সাধু ভাষার ) =
ত'ারা (ত্'আরা) [t²ara];
দান [da:n] = দান, ধান = দ'ান (দ্'আন) [d²a:n];
পাকা [paka] = পক, পাথা = প'াকা (প্'আকা) [p²aka];
বাত [ba:t] = বাত-ব্যাধি, ভাত = ব'তে (ব্'আত্) [b²a:t];
মৈদ্দ [moiddə] = মত্য, মধ্য = মৈ'দ্দ (ম্'অইদ্দ) [m²oiddə];
আইল [ail] = ক্ষেত্রের আলি, নৌকার হাইল =

'बाहेन् ['ail]; हेजािन।

\$ ১১। মহাপ্রাণ বর্ণের বা হ-কারের বিকারে পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় যেখানে কণ্ঠনালীয়-স্পশ্ধবিন-মিশ্র ব্যঞ্জন বর্ণ বা কণ্ঠনালীয় স্পর্শ আইসে, সেখানে সংশ্লিষ্ট অক্ষরে স্বরাঘাত ঘটে, এবং স্বরগু উদান্তে উঠে। ইহা একটি বিশেষ নিয়ম। ষ্থা— তার গাজৎ (বা 'ক'ান্দে) 'গ'া 'ঐছে বলি হেতে কান্দে • [tar gast ('k'ande) 'g'a: 'oise boli hate kande] (= তার গায়ে বা কাধে ঘা হ'রেছে ব'লে সে কাদে); • পরা • [poia] = পড়া, পত্রন, কিন্তু • পড়া > 'প'রা • ['p'oia] = পাঠ করা; ইত্যাদি । ক)

\$ > ২। এইরপ উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালাদেশে—পূর্ব-বঙ্গে—এ
কত দিন হইল আদিয়াছে ? এ বিষয়ে কেহ প্রাচীন উচ্চারণ লক্ষ্য করেন নাই। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের, এমন কি প্রীচৈতত্তদেবের সময়ে পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণ গৌড়িয়া লোকের কাছে তামাশার বিষয় ছিল। কবিকয়ণের সময়ে পূর্ব-বঙ্গে শ-স্থলে ২ হ > বলিত—
\* শুকুতা = হকুতা > ; অন্থমান হয়, মূল হ-কার কণ্ঠনালীয় স্পর্শ-বর্ণে পরিণত না হইলে, শ-কার (অর্থাৎ < শ, য়, ৸ > ) নূতন
করিয়া হ-কার হইত না; অত্যথা মূল হ-কার এবং শ-জাত নবীন

হ-কার লইয়া ভাষায় ধ্বনি-বিষয়ে অনিশ্চিততা এবং হুর্বোধ্যতা আসিয়া যাইত। হ-কারের কণ্ঠনালীয় স্পর্শে পরিণতি স্বীকার করিলে, মহাপ্রাণগুলির পরিবর্তনও স্বীকার করিতে হয়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতকেও পূর্ব-বঙ্গের ভাষায় বে এই বৈশিষ্ট্য বিজ্ঞমান ছিল, এরূপ অমুমান অযৌক্তিক হইবে না।

এই বৈশিষ্ট্য সম্ভবতঃ আরও প্রাচীন, এবং হয় তো পূর্ব-বঙ্গে আর্য-ভাষার প্রচারের সময় হইতেই ভাষায় এইরূপ উচ্চারণ-রীতি প্রবেশ করিয়াছে। ভোটগণ ( অর্থাৎ তিব্ব তারা ) কাশার-অঞ্চল হইতে ভারতীয় সংস্কৃতি ও বৌদ্ধ-ধর্ম প্রথমে গ্রহণ করে, কিন্তু পরে বাঙ্গালা দেশের সঙ্গে তিকাতাদের ঘনিষ্ঠ যোগ হয়—তিকাতীরা বাঙ্গালা দেশের শিক্ষকদের মানিয়া লয়। খ্রীষ্টায় দশ্ম শতকের এক-থানি প্রাচীন তিব্বতী পুঁথিতে কতকগুলি সংস্কৃত মন্ত্র উদ্ধৃত আছে, তাহাতে সংস্কৃত বর্ণমালার উচ্চারণ তিব্বতা অক্ষরে লিখিত আছে: এই পুঁথিতে যেরপ বর্ণবিক্তাস আছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় যে ৰ ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ »-এর ৰ গ', জ', ড', দ', ব' » উচ্চারণই যেন তথন তিক্কতারা শিথিয়াছিল,—পুঁথিথানিতে পরবর্তী কালের মত এই মহাপ্রাণ ধ্বনিগুলিকে তিব্বতী অক্ষরে 🛪 জ ড দ ব 🕒 রূপে লিখিবার প্রয়াস করা হয় নাই, অন্ত উপায় অবলবিত হইয়াছে Hackin-Formulaire Sanskrit-Tibétain du Xe siecle, Pari-, 1924)। এ কোণাকার উচ্চারণ ? বাঙ্গালার অংশ-বিশেষেরই উচ্চারণ বলিয়া মনে হয়। কারণ খন্ত কতক গুলি সংস্কৃত অক্ষরের উচ্চারণ বাহা দেওয়া হইয়াছে, দেগুলির দারা বাঙ্গালা দেশেরই বৈশিষ্ট্য হৃচিত হয় '--যথা-- ৰ - ব উচ্চারণ বি », অস্তঃস্থ « ব » -এর অর্থাৎ [w, β বা v]-র স্থলে বর্গীয়
 ব » [b] পড়া, এবং « ক »-র উচ্চারণ « খ্য » রূপে লেখা।

স্থতরাং, মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের ঈদৃশ অ-সংস্কৃত উচ্চারণ, স্থপ্রাচীন যুগেই. বাঙ্গালা ভাষার মাতা বা মাতামহী স্থানীয়া প্রাক্তের পূর্ব-বঙ্গে প্রচলিত রূপ-ভেদে আসিয়া থাকা অসম্ভব নহে।

্বিত্ত পূর্ব-বঙ্গের উচ্চারণের সহিত এই বিষয়ে আশ্চর্য মিল পাওয়া যায় ভারতবর্ষের অন্ত প্রদেশের অনেকগুলি আধুনিক আর্য-ভাষায়—গুজরাটীতে, রাজস্থানীতে, দখ্নী-হিন্দুস্থানীতে এবং কতকগুলি পাহাড়ী ভাষায়; এবং ১১-তে উল্লিখিত হ-কারের পরিবর্তনজ্ঞাত কণ্ঠনালীয়-স্পর্শ-ধ্বনির সহযোগে স্থরের যে উদাত্তভাব পূর্ব-বঙ্গে পাওয়া যায়, তদক্ষরূপ ব্যাপার পাঞ্জাবীতে-ও মিলে। এই সমস্ত বিষয় অন্তত্ত আলোচনা করিয়াছি (Recursives in Indo-Aryan প্রবন্ধ, Bulletin of the Linguistic Society of India, Lahore, 1929)। ভিন্ন ভিন্ন আধুনিক আর্য-ভাষায় এই প্রকারের সাদৃশ্র পৃথক্ পৃথক্ রূপে ও স্বাধীন ভাবে উদ্ভূত বলিয়াই মনে হয়।

মহাপ্রাণ বর্ণের ও হ-কারের এইরূপ বিপর্যয় বা বিকার আধুনিক ভারতীয় আর্থ-ভাষায় একটি লক্ষণীয় বিষয়; এবং এ বিষয়ে আরও অমুসন্ধান নিতান্ত আবশুক।